

#### গল্পল

# গল্পসল্প

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা

#### প্রকাশ বৈশাধ ১৩৪৮ পুনর্মূন্ত্রণ কান্তিক ১৩৪৮, ফান্ধন ১৩৪৯, চৈত্র ১৩৫০, বৈশাধ ১৩৫৪ বৈশাধ ১৩৬২, শ্রাবণ ১৩৬৬, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৭২ পুনর্মুদ্রণ চেত্র ১৩৭৯ মাঘ ১৩৮৪: ১৮৯৯ শক

n বিশ্বভারতী ১৯৭৮

মূল্য ৮ 👓 টাকা

প্রকাশক রণজিৎ রায় বিশ্বভারতী। ১০ প্রিটোরিয়া খ্রীট। কলিকাতা ৭১

মূলক শ্রীন্থরেন্দ্রেনাথ ঘোষ প্রিণ্ট-উইং। ২০০/সি বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

## সূচীপত্ৰ

| শেষ পারানির খেয়ায় তুমি              | ٦              |
|---------------------------------------|----------------|
| আমারে পড়েছে আজ্ঞ ডাক                 | 22             |
| বিজ্ঞানী                              | ১৩             |
| পাঁচটা না বাজতেই                      | ২৽             |
| রাজার বাড়ি                           | ٤>             |
| খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে              | ₹8             |
| বড়ো খবর                              | ২৬             |
| পালের সঙ্গে দাঁড়ের বৃঝি              | २२             |
| চণ্ডী                                 | ••             |
| যেমন পাজি ভেমনি বোকা                  | •              |
| রাজরানী                               | ৩৬             |
| আঙ্গিল দিয়াড়ি হাতে                  | 82             |
| মুনশী                                 | 89             |
| ভীষণ লড়াই তার                        | 89             |
| ম্যা <b>জি</b> সিয়ান                 | 88             |
| যেটা যা হয়েই থাকে                    | 48             |
| পরী                                   | Q (            |
| যেটা ভোমায় লুকিয়ে <del>-জা</del> না | (b             |
| আরো-সত্য                              | æ              |
| আমি যখন ছোটো ছিলুম                    | <b>&amp;</b> : |
| ম্যানেজারবাবু                         | ৬              |

| তুমি ভাব', এই-যে বোঁটা                       | ৬৭         |
|----------------------------------------------|------------|
| বাচস্পতি                                     | ৬৯         |
| যার যত নাম আছে                               | 99         |
| পান্নালাল                                    | 90         |
| মাটি থেকে গড়া হয়                           | 96         |
| <b>ज्ञ्य</b> नी                              | 98         |
| দিন-খাট্নির শেষে                             | . 60       |
| ধ্বংস                                        | ৮৬         |
| মান্ত্ৰ সবার বড়ো                            | હત્ત       |
| ভালোমাহুষ                                    | <i>د</i> ه |
| মণিরাম সত্যই স্থায়না                        | າຣ         |
| মুক্তকুন্তলা                                 | ৯৭         |
| 'দাদা হব' ছিল বিষম শখ                        | 700        |
| <b>म</b> श्ट्य <b>ं</b> च्य                  |            |
| ইত্বরের ভো <del>জ</del>                      | . 500      |
| ভ্রুমের তেন্দ<br>ওকালতি ব্যবসায়ে ক্রমশই তার | ۵۰۹        |
| Chialle Aldelich chair ix any                | - '        |

## নন্দিতাকে

শেষ পারানির খেয়ায় তুমি
দিনশেষের নেয়ে
অনেক জানার থেকে এলে
নৃতন-জানা মেয়ে।
কেরাবে মুখ যাবে যখন
ঘাটের পারে আনি,
হয়তো হাতে দিয়ে যাবে
রাতের প্রদীপথানি।



is phumas si

আমারে পড়েছে আজ ডাক,
কথা কিছু বলতেই হবে—
বিশ্রাম করা পড়ে থাক্,
পার যদি মন দাও তবে।
ফিস্ফিস্ কর যদি ব'সে
থস্থস্ মেজেতে পা ঘ'ষে—
অভ্যাস হয়ে গেছে এ ব্যাঘাত যত,
যেন কিছু হয় নাই থাকি এইমতো।
গম্ভীর হয়ে করি প্রফেটের ভান;
শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান।

আমাদের কাল থেকে, ভাই,

এ কালটা আছে বহু দূরে,
মোটা মোটা কথাগুলো তাই

ব'লে থাকি খুব মোটা সুরে।
পিছনেতে লাগে নাকো ফেউ

বুদ্ধের প্রতি সম্মানে,
মারতে আসে না ছুটে কেউ

কথা যদি না'ও লয় কানে।

বিধাতা পরিয়ে দিল আজ্ঞ নারদম্নির এই সাজ। তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার, এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার।

তবে শোনো— মন্দ সে মন্দই,
হোক-না সে গুপিনাথ, হোক-না সে নন্দই।
আর শোনো— ভালো যে সে ভালো,
চোথ তার কটা হোক, হোক-বা সে কালো।
অল্প যা বললেম দেখো তাই ভেবে,
পাছে ভূলে যাও তাই নোট লিখে নেবে।
যদি বল, পুরাতন এই কথাগুলো—
আমিও যে পুরাতন সেটা নাহি ভূলো।

## বিজ্ঞানী

দাদামশায়, নীলমণিবাবুকে ভোমার এত কেন ভালো লাগে আমি তো বুঝতে পারি নে।

এই প্রশ্নটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত প্রশ্ন, এর ঠিক উত্তর ক'জন লোকে দিতে পারে ?

তোমার হেঁয়ালি রাখো। অমন এলোমেলো আলুথালু অগোছালো লোককে মেয়েরা দেখতে পারে না।

ওটা তো হল সার্টিফিকেট, অর্থাৎ লোকটা খাঁটি পুরুষমানুষ।

জান না তুমি, উনি কথায় কথায় কী রকম হুলুস্থূল বাধিয়ে ভোলেন। হাতের কাছে যেটা আছে সেটা ওঁর হাতেই ঠেকে না। সেটা উনি খুঁজে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়।

ভক্তি হচ্ছে তো লোকটার উপরে!

কেন শুনি।

হাতের কাছের জিনিসটাই যে সবচেয়ে দূরের সে ক'জন লোক জানে, অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।

যেমন তুমি।

আমাকে তুমি খুঁজে পাও নি বুঝি ?

খুঁজে পেলে যে রস মারা যেত, যত খুঁজছি তত অবাক হচ্ছি।

আবার তোমার হেঁয়ালি।

উপায় নেই। দিদি, আমার কাছে আজ্বও তুমি সহজ্ব নও, নিভিয় নৃতন।

#### গৱসৱ

কুসমি দাদামশায়ের গলা জড়িয়ে বললে, দাদামশায়, এটা কিন্তু শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, ও কথা থাক্। নীলুবাবুর বাড়িতে কাল কী রকম ছলুসূল বেধেছিল সে খবরটা বিধুমামার কাছে শোনো-না।

কী গো মামা, কী হয়েছিল শুনি।

অন্ত্ত — বিধুমামা বললেন, পাড়ায় রব উঠল নীলুবাবুর কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না; থোঁজ পড়ে গেল মশারির চালে পর্যন্ত। ডেকে পাঠালে পাড়ার মাধুবাবুকে।

বললে, ওহে মাধু, আমার কলমটা ? মাধুবাবু বললেন, জানলে থবর দিতুম।

ধোবাকে ডাক পড়ল, ডাক পড়ল হারু নাপিতকে। বাড়িস্থদ্ধ সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন তার ভাগনে এসে বললে, কলম যে তোমার কানেই আছে গোঁজা।

যখন কোনো সন্দেহ রইল না তখন ভাগনের গালে এক চড় মেরে বললে, বোকা কোথাকার, যে কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই খুঁজছি।

রান্নাঘর থেকে স্ত্রী এল বেরিয়ে; বললে, বাড়ি মাথায় করেছ যে।
নীলু বললে, যে কলমটা চাই ঠিক সেই কলমটা খুঁজে পাচছি না।
বউদি বললে, যেটা পেয়েছ সেই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেও, যেটা পাও নি
সেটা কোথাও পাবে না।

নীলু বললে, অন্তত সেটা পাওয়া যেতে পারে কুণ্ডুদের দোকানে।
বউদি বললে, না গো, দোকানে সে মাল মেলে না।
নীলু বললে, তা হলে সেটা চুরি গিয়েছে।
তোমার সব জিনিসই তো চুরি গিয়েছে, যখন চোখে পাও না দেখতে

#### বিজ্ঞানী

এখন চুপচাপ ক'রে এই কলম নিয়েই লেখো, আমাকেও কাজ করতে দাও। পাড়ামুদ্ধ অন্থির করে তুলেছ।

সামান্ত একটা কলম পাব না কেন শুনি।

বিনি পয়সায় মেলে না ব'লে।

দেব টাকা--- ওরে ভূতো।

আজে…

টাকার থলিটা যে খুঁজে পাচ্ছি না।

ভূতো বললে, সেটা যে ছিল আপনার জামার পকেটে।

তাই নাকি।

পকেট খুঁজে দেখলে থলি আছে, থলিতে টাকা নেই। টাকা কোথায় গেল।

খুঁজতে বেরোল টাকা। ডেকে পাঠালে ধোবাকে।

আমার পকেটের থলি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ধোবা বললে, আমি কী জানি। ও জামা আমি কাচি নি।

ডাকল ওসমান দর্জিকে।

আমার থলি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ওসমান রেগে উঠে বললে, আছে আপনার লোহার সিন্দুকে।

जाभारेवाि (थरक श्वी किरत এम वनल, राय़ की।

নীলমণি বললে, বাড়িতে ডাকাত পুষেছি। পকেট থেকে টাকা নিয়ে গেছে।

ন্ত্রী বললে, হায় রে কপাল — সেদিন যে বাড়িওয়ালাকে বাড়িভাড়া শোধ করে দিলে ৩৫১ টাকা।

তাই নাকি। বাড়িওয়ালা যে বাড়ি ছাড়বার জ্বন্থ আমাকে নোটিস পাঠিয়েছিল।

#### পরসর

তুমি ভাড়া শোধ করে দিয়েছিলে তার পরেই।

সে কী কথা। আমি যে বাহুড়-বাগানে নিমচাঁদ হালদারের কাছে গিয়ে তার বাডি ভাডা নিয়েছি।

ন্ত্রী বললে, বাছড়-বাগান, সে আবার কোন্ চুলোয়।

নীলমণি বললে, রোসো, ভেবে দেখি। সে যে কোন্ গলিতে কোন্ নম্বরে তা তো মনে পড়ছে না। কিন্তু লোকটির সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে দেড় বছরের জগু ভাড়া নিতে হবে।

ন্ত্রী বললে, বেশ করেছ, এখন ছটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কে।

নীলমণি বললে, সেটা ভো ভাবনার কথা নয়। আমি ভাবছি, কোন্ নম্বর, কোন্ গলি। আমার নোট-বুকে বাহুড়-বাগানের বাসা লেখা আছে। কিন্তু, মনে পড়ছে না, গলিটার নম্বর লেখা আছে কি না।

তা, তোমার নোট-বইটা বের করো-না।

মুশকিল হয়েছে যে, তিন দিন ধরে নোট-বইটা খুঁজে পাচ্ছি না।

ভাগনে বললে, মামা মনে নেই ? সেটা যে তুমি দিদিকে দিয়েছিলে স্কুলের কপি লিখতে।

তোর দিদি কোথায় গেল।

তিনি তো গেছেন এলাহাবাদে মেলোমশায়ের বাড়িতে।

মৃশকিলে ফেললি দেখছি। এখন কোথায় খুঁজে পাই, কোন্ গলি, কোন নম্বর।

এমন সময়ে এসে পড়ল নিমচাঁদ হালদারের কেরানি। সে বললে, বাছড়-বাগানের বাড়ির ভাড়া চাইতে এসেছি।

কোন্ বাড়ি।

সেই-যে ১৩ নম্বর শিবু সমাদ্দারের গলি।

#### বিজ্ঞানী

বাঁচা গেল, বাঁচা গেল। শুনছ গিন্নি? ১০ নম্বর শিবু সমাদারের গলি। আর ভাবনা নেই।

শুনে আমার মাথামুণ্ডু হবে কী। একটা ঠিকানা পাওয়া গেল।

সে তো পাওয়া গেল। এখন ছটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কেমন করে।
সে কথা পরে হবে। কিন্তু বাড়ির নম্বর ১৩, গলির নাম শিবু সমাদ্দারের

কেরানির হাত ধরে বললে, ভায়া, বাঁচালে আমাকে। ভোমার নাম কী বলো, আমি নোট-বইয়ে লিখে রাখি। পকেট চাপড়ে বললে, ঐ যা। নোট-বই আছে এলাহাবাদে। মুখস্থ করে রাখব— ১৩ নম্বর, শিবু সমাদ্দারের গলি।

কুসমি বললে, এই কলম হারানো ব্যাপারটা তো সামান্ত কথা। যেদিন ওঁর এক-পাটি চটিজুতো পাওয়া যাচ্ছিল না সেদিন নীলমণিবাব্র ঘরে কী ধুন্ধুমারই বেধে গিয়েছিল। ওঁর স্ত্রী পণ করলেন, তিনি বাপের বাড়ি চলে যাবেন। চাকর-বাকররা এক-জোট হয়ে বললে, যদি এক-পাটি চটিজুতো নিয়ে তাদের সন্দেহ করা হয় তবে তারা কাজে ইস্তফা দেবে— তার উপরে সে চটিতে তিন তালি দেওয়া।

আমি বললুম, খবরটা আমারও কানে এসেছিল; দেখলেম, ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গেলুম নীলুর বাড়িতে। বললুম, ভায়া, তোমার চটি হারিয়েছে?

সে বললে, দাদা, হারায় নি, চুরি গিয়েছে, আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

প্রমাণের কথা তুলতেই আমি ভয় পেয়ে গেলুম। লোকটা বৈজ্ঞানিক, একটা ছটো ভিনটে ক'রে যখন প্রমাণ বের করতে থাকবে আমার নাওয়া-খাওয়া যাবে ঘুচে। আমাকে বলতে হল, নিশ্চয় চুরি গিয়েছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য চোরের আড্ডা কোথায় যে এক-পাটি চটি চুরি করে বেড়ায়, আমার জানতে ইচ্ছে করে।

নীলু বললে, এটেই হচ্ছে তর্কের বিষয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, চামড়ার বাজার চড়ে গিয়েছে।

আমি দেখলুম, এর উপরে আর কথা চলবে না। বললুম, নীলু ভাই, তুমি আসল কথাটি ধরতে পেরেছ। আজকালকার দিনে সবই বাজার নিয়ে। তাই আমি দেখেছি, মল্লিকদের দেউড়িতে পাঁচ-সাত দিন অন্তর মুচি আসে দরোয়ানজির নাগরা জুতোয় স্থকতলা বসাবার ভান ক'রে। তার দৃষ্টি রাস্তার লোকদের পায়ের দিকে।

তখনকার মতো তাকে আমি ঠাণ্ডা করেছিলুম। তার পরে সেই চটি বেরোল বিছানার নীচে থেকে। নীলুর পেয়ারের কুকুর সেটা নিয়ে আনন্দে ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে। নীলুর সবচেয়ে ছংখ হল এই চটির সন্ধান পেয়ে, তার প্রমাণ গেল মারা।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, মানুষ এতবড়ো বোকা হয় কী ক'রে। আমি বললুম, অমন কথা বোলো না দিদি, অঙ্কশাস্ত্রে ও পণ্ডিত। অঙ্ক ক'ষে ক'ষে ওর বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম হয়েছে যে, সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না।

क्मिम नाक जूटन वनटन, उँद अक निरम की कदाइन छेनि।

আমি বললুম, আবিষ্কার। চটি কেন হারায় সেটা উনি সব সময়
খুঁজে পান না, কিন্তু চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেণ্ড দেরি কেন হয়, এ তাঁর

#### বিজ্ঞানী

আঙ্কের ডগায় ধরা পড়বেই। আজকাল তিনি প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন যে, জগতে গ্রহ তারা কোনো জিনিসই ঘুরছে না, তারা কেবলই লাফাচ্ছে। এ জগতে কোটি কোটি উচ্চিংড়ে ছাড়া পেয়েছে। এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে ওঁর খাতায়। আমি আর কথা কই নে, পাছে সেগুলো বের করতে থাকেন।

কুসমি অত্যস্ত বিরক্ত হয়ে বললে, ওঁর কি সবই অনাস্থান্টি, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে উচ্চিংড়ের লাফ মেপে মেপে অঙ্ক কষ্ছেন! এ না হলে ওঁর এমন দশা হবে কেন।

আমি বললুম, ওর ঘরকরা ঘুরতে ঘুরতে চলবে না, তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চলবে।

কুসমি বললে, এতক্ষণে বুঝলুম, এ লোকটার কলমই বা হারায় কেন, এক-পাটি চটিই বা পাওয়া যায় না কেন। আর, তুমিই বা কেন ওঁকে এত ভালোবাস। যত পাগলের উপরে তোমার ভালোবাসা, আর তারাই তোমার চার দিকে এসে জোটে।

দেখো দিদি, সবশেষে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তুমি ভাবছ, নীলু লক্ষ্মীছাড়াকে নিয়ে তোমার বউদি রেগেই আছেন। গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি— একেবারে তার উলটো। ওর এই এলোমেলো আলুথালু ভাব দেখেই তিনি মুগ্ধ। আমারও সেই দশা।

পাঁচটা না বাজতেই ভুলুরাম শর্মা সে টেরিটি বাজারে গেল মনিবের ফর্মাশে। মরেছে অতুল মামা, আজি তারি শ্রানের জোগাড় করতে হবে নানাবিধ খাতের। বাবু বলে, ভুলো না হে, আরো চাই দর্মা। ভোলা কি সহজ কথা, বলে ভুলু শর্মা। কাঁক্রোল কিনে বসে কাঁচকলা কিনতে। শাকআলু কচু কিনা পারে না সে চিনতে। বকুনি খেয়েছে যেই মাছওলা মিন্সের, তাডাতাডি কিনে বসে কামরাঙা তিন সের। বাবু বলে, কামরাঙা এতগুলো হবে কী। ভুলু বলে, কানে আমি শুনি নাই ভবে কি। দেখলেম কিনছে যে ও-পাড়ার সরকার, বুঝলেম নিশ্চয় আছে এর দরকার। কানে গুঁজে নিয়ে তার হিসাবের লেখনী বাবু বলে, ফিরে দিয়ে এসে। তুমি এখনি। মনিবের হুকুমটা শুনল সে হাঁ ক'রে, ফিরে দিতে চ'লে গেল কিছু দেরি না ক'রে। বললে সে, দোকানিকে যা করেছি জব্দ-ফলগুলো ফিরে নিতে করে নি টুঁ শব্দ। বাবু কয় 'টাকা কই' টান দিয়ে ভামাকে। ভুলু বলে, সে কথাটা বল নি ভো আমাকে। এসেছি উজাড় ক'রে বাজারের ঝুড়িটা---দোকানির মাসি ছিল, হেসে খুন বুড়িটা।

## রাজার বাড়ি

কুসমি জিগেস করলে, দাদামশায়, ইরুমাসির বোধ হয় খুব বৃদ্ধি ছিল। ছিল বৈকি, তোর চেয়ে বেশি ছিল।

থমকে গেল কুসমি। অল্প একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ওঃ, তাই বুঝি তোমাকে এত ক'রে বশ করেছিলেন ?

তুই যে উলটো কথা বললি, বুদ্ধি দিয়ে কেউ কাউকে বশ করে ? ভবে ?

করে অবৃদ্ধি দিয়ে। সকলেরই মধ্যে এক জায়গায় বাসা ক'রে থাকে একটা বোকা, সেইখানে ভালো ক'রে বোকামি চালাতে পারলে মানুষকে বশ করা সহজ হয়। তাই তো ভালোবাসাকে বলে মন-ভোলানো।

কেমন ক'রে করতে হয় বলো-না।

কিচ্ছু জানি নে, কী যে হয় সেই কথাই জানি, ভাই ভো বলতে যাচ্ছিলুম।

আচ্ছা, বলো।

আমার একটা কাঁচামি আছে, আমি সব-ভাতেই অবাক হয়ে যাই; ইরু ঐখানেই পেয়ে বদেছিল। সে আমাকে কথায় কথায় কেবল ভাক লাগিয়ে দিত। কিন্তু, ইরুমাসি তো ভোমার চেয়ে ছোটো ছিলেন।

অন্তত বছর-খানেক ছোটো। কিন্তু আমি তার বয়সের নাগাল পেতুম না; এমন করে আমাকে চালাত যেন আমার ছুধে-দাঁত ওঠেনি। তার কাছে আমি হাঁ করেই থাকতুম।

ভারি মজা।

মজা বৈকি। তার কোনো-এক সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছট্ফটিয়ে তুলেছিল। কোনো ঠিকানা পাই নি। একমাত্র সেই জ্বানত রাজার

#### গল্পসন্থ '

বাড়ির সন্ধান। আমি পড়তুম থার্ড নম্বর রীডার; মাস্টার মশায়কে জিগ্গেস করেছি, মাস্টার মশায় হেসে আমার কান ধ'রে টেনে দিয়েছেন।

জিগ্গেস করেছি ইরুকে, রাজবাড়িটা কোথায় বলো-না।

সে চোখ ছটো এতথানি ক'রে বলত, এই বাড়িতেই।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম হাঁ ক'রে। বলতুম, এই বাড়িতেই !— কোনখানে আমাকে দেখিয়ে দাও-না।

म वन छ, मखत ना जानल प्रथप की करत।

আমি বলতুম, মন্তর আমাকে ব'লে দাও-না। আমি ভোমাকে আমার কাঁচা-আম-কাটা ঝিমুকটা দেব।

সে বলত, মন্তর বলে দিতে মানা আছে।
আমি জিগ্গেস করতুম, ব'লে দিলে কী হয়।
সে কেবল বলত, ও বাবা!

কী যে হয় জানাই হল না।— তার ভঙ্গী দেখে গা শিউরে উঠত। ঠিক করেছিলুম, একদিন যখন ইরু রাজবাড়িতে যাবে আমি যাব লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছনে পিছনে। কিন্তু, সে যেত রাজবাড়িতে আমি যখন যেতুম ইম্বুলে। একদিন জিগ্গেদ করেছিলুম, অন্য সময়ে গেলে কী হয়। আবার সেই 'ও বাবা'। পীডাপীডি করতে সাহদে কুলোত না।

আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে ইরু খুব-একটা-কিছু মনে করত। হয়তো একদিন ইস্কুল থেকে আসতেই সে ব'লে উঠেছে, উঃ, সে কী পেল্লায় কাগু!

ব্যস্ত হয়ে জিগ্গেস করেছি, কী কাণ্ড।

সে বলেছে, বলব না।

ভালোই করত— কানে শুনতুম কী একটা কাণ্ড, মনে বরাবর রয়ে যেত পেল্লায় কাণ্ড।

#### রাজার বাড়ি

ইরু গিয়েছে হস্ত-দন্তর মাঠে যখন আমি ঘুমোতুম। সেখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া চ'রে বেড়ায়, মামুষকে কাছে পেলেই সে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘের মধ্যে।

আমি হাততালি দিয়ে ব'লে উঠতুম, সে তো বেশ মজা! সে বলত, মজা বৈকি! ও বাবা!

কী বিপদ ঘটতে পারত শোনা হয় নি, চুপ করে গেছি মুখের ভঙ্গী দেখে। ইরু দেখেছে পরীদের ঘরকরা— সে বেশি দূরে নয়। আমাদের পুক্রের পুব পাড়িতে যে চিনে বট আছে তারই মোটা মোটা শিকড়গুলোর অন্ধকার ফাঁকে ফাঁকে। তাদের ফুল তুলে দিয়ে সে বশ করেছিল। তারা ফুলের মধু ছাড়া আর কিছু খায় না। ইরুর পরী-বাড়ি যাবার একমাত্র সময় ছিল দক্ষিণের বারান্দায় যখন নীলকমল মান্টারের কাছে আমাদের পড়া করতে বসতে হত।

ইরুকে জিগ্'গেস করতুম, অন্য সময়ে গেলে কী হয়। ইরু বলত, পরীরা প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।

আরো অনেক-কিছু ছিল ভার অবাক্-করা ঝুলিতে। কিন্তু, সবচেয়ে চমক লাগাত সেই না-দেখা রাজবাড়িটা। সে যে একেবারে আমাদের বাড়িভেই, হয়তো আমার শোবার ঘরের পাশেই। কিন্তু, মস্তর জানি নে যে। ছুটির দিনে ছপুর বেলায় ইকর সঙ্গে গেছি আমতলায়, কাঁচা আম পেড়ে দিয়েছি, দিয়েছি ভাকে আমার বহুমূল্য ঘষা বিত্বক। সে খোসা ছাড়িয়ে শুল্পো শাক দিয়ে বসে বসে খেয়েছে কাঁচা আম, কিন্তু মন্তরের কথা পাড়লেই বলে উঠেছে, ও বাবা!

তার পরে মন্তর গেল কোথায়, ইরু গেল শ্বশুরবাড়িতে, আমারও রাজবাড়ি খোঁজ করবার বয়স গেল পেরিয়ে— ঐ বাড়িটা রয়ে গেল গর-ঠিকানা। দূরের রাজবাড়ি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঘরের কাছের রাজবাড়ি— ও বাবা!

খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে, মুখটা শুকোনো। মা বলে দেখ, ওই আকাশে আছে লুকোনো। খোকা শুধোয়, ঘরের থেকে গেল কী ক'রে। মা বলে যে, ওই তো মেঘের থলিটা ভ'রে নিয়ে গেছে ইন্দ্রলোকের শাসন-ছেঁডা ছেলে। খোকা বলে, কখন এল, কখন খবর পেলে। মা বললে, ওরা এল যখন সবাই মিলি চৌধুরীদের আমবাগানে লুকিয়ে গিয়েছিলি, যখন ওদের ফলগুলো সব করলি বেবাক নছ । মেঘলা দিনে আলো তথন ছিল নাকো পষ্ট— গাছের ছায়ায় চাদর দিয়ে এসেছে মুখ ঢেকে, কেউ আমরা জানি নে তো ক'জন তারা কে কে। কুকুরটাও ঘুমোচ্ছিল লেজেতে মুখ গুঁজে, সেই স্থযোগে চুপিচুপি গিয়েছে ঘর খুঁজে। আমরা ভাবি, বাতাস বুঝি লাগল বাঁশের ডালে, कार्यत्रज्ञानि ছूटेए वृक्षि चार्छ-हानाहात हारन । তখন দীঘির বাঁধ ছাপিয়ে ছুটছে মাঠে জল, মাছ ধরতে হো হো রবে জুটছে মেয়ের দল। তালের আগা ঝড়ের তাড়ায় শৃত্যে মাথা কোটে, মেঘের ভাকে জানলাগুলো খড় খড়িয়ে ওঠে। ভেবেছিলুম, শাস্ত হয়ে পড়ছ ক্লাসে তুমি, জানি নে তো কখন এমন শিখেছ ছুটুমি।

#### গল্পসন্থ

খোকা বলে, ওই যে তোমার ইন্দ্রলোকের ছেলে, তাদের কেন এমনভরো ছুষ্ট্মিতে পেলে। ওরা বখন নেমে আসে আমবাগানের 'পরে— ভাল ভাঙে আর ফল ছেঁড়ে আর কী কাণ্ডটাই করে আসল কথা, বাদল যেদিন বনে লাগায় দোল, ভালে-পালায় লভায়-পাভায় বাধায় গণ্ডগোল— সেদিন ওরা পড়াশুনোয় মন দিতে কি পারে, সেদিন ছুটির মাতন লাগায় অজয়নদীর ধারে। তার পরে সব শাস্ত হলে ফেরে আপন দেশে, মা তাহাদের বকুনি দেয়, গল্প শোনায় শেষে।

### বড়ো খবর

কুসমি বললে, তুমি যে বললে, এখনকার কালের বড়ো বড়ো সব খবর তুমি আমাকে শোনাবে, নইলে আমার শিকা হবে কী রকম ক'রে দাদামশায়।

দাদামশায় বললে, বড়ো খবরের ঝুলি বয়ে বেড়াবে কে বলো, তার মধ্যে বিস্তর রাবিশ।

সেগুলো বাদ দাও-না।

বাদ দিলে খুব অল্প একটু বাকি থাকবে, তখন তোমার মনে হবে ছোটো খবর। কিন্তু আসলে সে'ই থাঁটি খবর।

আমাকে থাঁটি খবরই দাও।

তাই দেব। তোমাকে যদি বি. এ. পাস করতে হত সব রাবিশই তোমার টেবিসে উচু করতে হত; অনেক বাজে কথা, অনেক মিথ্যে কথা টেনে বেড়াতে হত খাতা বোঝাই ক'রে।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, এখনকার কালের একটা খুব বড়ো খবর দাও দেখি খুব ছোটো ক'রে, দেখি তোমার কেমন ক্ষমতা।

আচ্ছা, শোনো।—

শান্তিতে কাজ চলছিল।

মহাজনী নৌকোয় ঘোরতর ঝগড়া চলছে পালে আর দাঁড়ে। দাঁড়ের দল ঠক্ঠক্ করতে করতে মাঝির বিচার-সভায় এসে উপস্থিত, বললে, এ তো আর সহ্য হয় না। ঐ যে তোমার অহংকেরে পাল বুক ফুলিয়ে বলে আমাদের ছোটোলোক। কেননা আমরা দিনে রাতে নীচের পাটাতনে বাঁধা থেকে জল ঠেলে ঠেলে চলি। আর উনি চলেন খেয়ালে, কারো হাতের ঠেলার ভোয়াক্কা

#### বড়ো খবর

রাথেন না। সেইজন্মেই উনি হলেন বড়োলোক। তুমি ঠিক করে দাও কার কদর বেশি। আমরা যদি ছোটোলোক হই তবে জোট বেঁধে কাজে ইস্তফা দেব, দেখি তুমি নৌকো চালাও কী ক'রে।

মাঝি দেখলে বিপদ, দাঁড় ক'টাকে আড়ালে টেনে নিয়ে চুপিচুপি বললে, ওর কথায় কান দিয়ো না ভায়ারা। নিতান্ত ফাঁপা ভাষায় ও কথা ব'লে থাকে। তোমরা জোয়ানরা সব মরি-বাঁচি করে না খাটলে নোকো একেবারে অচল। আর, ঐ পাল করেন ফাঁকা বাবুয়ানা উপরের মহলে। একটু ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাজ বন্ধ করে গুটি-সুটি মেরে পড়ে থাকেন নোকোর চালের উপরে। তখন কড়্ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু, স্থেখ-ছংখে বিপদে-আপদে হাটে-ঘাটে তোমরাই আছ আমার ভরসা। ঐ নবাবির বোঝাটাকে যখন-তখন তোমাদের টেনে নিয়ে বেডাতে হয়। কে বলে তোমাদের ছোটোলোক।

মাঝির ভয় হল, কথাগুলো পালের কানে উঠল বুঝি। সে এসে কানে কানে বললে, পাল-মশায়, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কে বলে যে তুমি নৌকো চালাও, সে তো মজুরের কর্ম। তুমি আপন ফুর্তিতে চল আর তোমার ইয়ারবক্সিরা তোমার ইশারায় পিছন-পিছন চলে। আবার ঝুলে পড় একটু যদি হাঁপ ধরে। ঐ দাড়গুলোর ইংরমিতে তুমি কান দিয়ো না, ভায়া, ওদের এমনি ক'ষে বেঁধে রেখেছি যে যতই ওদের ঝপ্ঝপানি থাক্-না কাজ না করে উপায় নেই।

শুনে পাল উঠল ফুলে। মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাই তুলতে লাগল। কিন্তু, লক্ষণ ভালো নয়। দাঁড়গুলোর মজবৃত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোন্ দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের শুমর। ধরা পড়বে দাঁড়েই চালায় নৌকো— ঝড় হোক, ঝাপটা হোক, উজ্ঞান হোক, ভাঁটা হোক।

#### গল্পসল্ল

কুসমি বললে, তোমার বড়ো খবর এইটুকু বৈ নয় ? তুমি ঠাট্টা করছ।
দাদামশায় বললে, ঠাট্টার মতন এখন শোনাচ্ছে। দেখতে দেখতে একদিন
বড়ো খবর বড়ো হয়েই উঠবে।

তখন ?

তথন তোমার দাদামশায় ঐ দাঁড়গুলোর সঙ্গে তাল মেলানো অভ্যাস করতে বসবে।

আর আমি ?

যেখানে দাঁড় বড়ো বেশি কচ্কচ্ করে সেখানে দেবে একট্ তেল।
দাদামশায় বললেন, খাঁটি খবর ছোটো হয়েই থাকে, যেমন বীজ। ডালপালা নিয়ে বড়ো গাছ আসে পরে। এখন বুঝেছ তো ?

কুসমি বললে, হাা, বুঝেছি।

মুখ দেখে বোঝা গেল বোঝে নি। কিন্তু কুসমির একটা গুণ আছে, দাদামশায়ের কাছে ও সহজে মানতে চায় না যে ও কিছু বোঝে নি। ওর ইরুমাসির চেয়ে ও বৃদ্ধিতে যে কম, এ কথাটা চাপা থাকাই ভালো।

**\*** 

পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি গোপন রেষারেষি,
মনে মনে তর্ক করে কার সমাদর বেশি।
দাঁড় ভাবে যে, পাঁচ-ছ-জনা গোলাম তাহার পাছে,
একলা কেবল বুড়ো মাঝি পালের তত্ত্বে আছে।
পাল ভাবে যে, জলের সঙ্গে দাঁড়ের নিত্য বৈরি,
বাতাসকে তো বক্ষে নিতে আমি সদাই তৈরি;
আমার খাতির মিতার সঙ্গে ভালোবাসার জোরে,
ওরা মরে ঝেঁকে ঝেঁকেই শুধু লড়াই ক'রে;
ওঠে পড়ে পরের থেয়ে তাড়া,
আমি চলি আকাশ থেকে যথনি পাই সাড়া॥

## চণ্ডী

দিদি, তুমি বোধ হয় ও-পাড়ার চণ্ডীবাবুকে জান ? জানি নে! তিনি যে ডাকসাইটে নিন্দুক।

বিধাতার কারখানায় খাঁটি জিনিস তৈরি হয় না মিশল থাকেই। দৈবাৎ এক-একজন উৎরে যায়। চণ্ডী ভারই সেরা নমুনা। ওর নিন্দুকতায় ভেজাল নেই। জান তো আমি আর্টিন্ট মানুষ ? সেইজন্তে এরকম খাঁটি জিনিস আমার দরবারে জুটিয়ে আনি। একেবারে লোকটা জীনিয়স বললেই হয়। একটা এড়িয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একদিন দেখি, অধ্যাপক অনিলের দরজায় কান দিয়ে কী শুনছে। আমি তাকে বললুম, অমন করে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছ কাকে হে।

সেটাই যদি জানজুম তা হলে তো কথাই ছিল না। চার দিকে চোথ কান খুলে রাথতে হয়, কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই— চোর-ছাঁচিড়ে দেশ ভরে গেল।

বলোকী হে।

শুনে অবাক হবেন, এই সেইদিন অমন আমার চাঁপার রঙের গামছাখানা আলনার উপর থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল।

বলো কী হে, গামছা!

আজে হাঁা, গামছা বৈকি। কোণটাতে একটুথানি ছেঁড়া ছিল, তা সেলাই করিয়ে নিয়েছিলুম।

ভূমি আনলবাবুর দরজার কাছে অমন ঘুর-ঘুর করছিলে কেন। পরের ভেঁড়া গামছা জোগাড় করবার রোগে তাঁকে ধরেছে নাকি। আরে ছি ছি, ওঁরা হলেন বড়োলোক, গামছা কখনো চক্ষেও দেখেন নি। টার্কিস ভোয়ালে না হলে ওঁর এক পা চলে না।

তা হলে ?

আমি ভাবছিলুম, ওঁর পাওনা তো বেশি নয়। অথচ, এত বাব্আনা চলে কী ক'রে।

বোধ হয় ধার ক'রে!

আজকালকার বাজারে ধার তো সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ ফাঁকি। আচ্ছা, তুমি পুলিসে খবর দিয়েছিলে নাকি।

না, তার দরকার হয় নি। সেটা বেরোল আমার দ্রীর ময়লা কাপড়ের ঝুড়ির ভিতর থেকে। কাউকেই বিশ্বাস করবার জো নেই।

কী বল তুমি, ওটা ঠিক জায়গাতেই তো ছিল।

আপনি সাদা লোক, আসল কথাটাই বুঝতে পারছেন না। আপনি জানেন তো আমার শালা কোচলুকে। কী রকম সে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। প্রসা জোটে কোথা থেকে। কাজটি করছেন তিনি, আর গিন্নি সেটাকে বেমালুম চাপা দিয়েছেন।

তুমি জানলে কী ক'রে।

হাঁ। হাঁ। এ কি জানতে বাকি থাকে।

কখনো তাকে নিতে দেখেছ?

যে এমন কাজ করে সে কি দেখিয়ে দেখিয়ে করে। এ দিকে দেখুন-না, পুলিস আছে চোখ বুজে, তারা যে বখরা নিয়ে থাকে। এই-সব উৎপাত আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে দেখা দিয়েছেন এ আপনাদের গান্ধি মহারাজ।

এর মধ্যে তিনি আবার এলেন কোখেকে।

ঐ যে তাঁর অহিংস্র নীতি। ধড়াধড় না পিটোলে চোরের চুরি-রোগ

কখনো সারে ? তিনি নিজে থাকেন কপ্নি প'রে। এক পয়সা সম্বল নেই। এ-সব লম্বাচওড়া বুলি তাঁকেই সাজে। আমরা গেরস্থ মানুষ, শুনে চক্ষুস্থির হয়ে যায়। এ দিকে আর-এক নতুন ফন্দি বেরিয়েছে জানেন তো ? ঐ-যে যাকে আপনারা বলেন চাঁদা। তার মুনফা কম নয়। কিন্তু সেটা তলিয়ে যায় কোথায়, তার হিসাব রাখে কে। মশায়, সেদিন আমারই ঘরে এসে উপস্থিত অনাথ-হাসপাতালের চাঁদা চাইতে। লজ্জা হয়, কী আর বলব। খাতা হাতে যিনি এসেছিলেন আপনারা সবাই তাঁকে জানেন। ডাক্তার— আর নাম করে কাজ নেই, কে আবার তাঁর কানে ওঠাবে। তিনি যে মাঝে মাঝে আসেন আমাদের ঘরে নাড়ী টিপতে। সিকি পয়সা দিতে হয় না বটে, তেমনি সিকি পয়সার ফলও পাই নে। তবু হাজার হোক, এম. বি. তো বটে। এমনি হাল আমলের তাঁর চিকিৎসা যে রোগীরা তাঁর কাছে ঘেঁষে না। কাজেই টাকার টানাটানি হয় বৈকি।

ছি ছি, কী বলছ তুমি।

তা মশায়, আমি মুখফোড় মামুষ। সত্যি কথা আমার বাধে না। ওঁর মুখের সামনেই শুনিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু কী বলব, আমার ছেলেটাকে আদায়ের কাজে রেখে আমার মুখ বন্ধ করেছেন। তার কাছ থেকেও মাঝে মাঝে ইশারা পাই। দক্ষিণ হস্ত বেশ চলছে ভালো। বুঝছেন তো? আমাদের দেশে আজকালকার ইংরমি যে কিরকম অসহা, তার আর-একটা নমুনা আপনাকে শোনাই।

কিরকম।

আমাদের পাড়ায় আছে একটা গোমুখ্য যাকে ওরা নাম দিয়েছে কবিবর। তাকে দিয়ে দেখুন আমার নামে কী লিখিয়েছে। ঘোর লাইবেল। নিন্দুকেরা দল পাকিয়েছে। পাড়ায় কান পাতবার জো নেই। খাক্শিয়ালি বলে চেঁচাচেছ আমার

#### ভিব

পিছনে পিছনে। এত সাহস হত না যদি-না এদের পিছনে থাকত নামজাদা মুরুবিব সব গান্ধিজির চ্যালা।

দেখি দেখি কী লিখেছে, মন্দ হয় নি তো। লোকটার হাত দোরস্ত আছে—

আলো যার মিট্মিটে,
বড়োকে করিতে চায় ছোটো,
সব ছবি ভূষো মেজে
কালো ক'রে নিজেকে যে
মনে করে ওস্তাদ পোটো,
বিধাতার অভিশাপে
ঘুরে মরে ঝোপে ঝাপে,
স্বভাবটা যার বদ্ধেয়ালি,
থাঁয়ক্ থাঁয়ক্ করে মিছে
সব তাতে দাঁত থিঁচে,
ভাবে নাম দিব থাঁয়কশেয়ালি।

ও কী ও, আপনার দরজায় পুলিস যে !
ব্যাপারটা কী ।
চণ্ডীবাবুর ছেলের নামে কেস এসেছে।
হাঁা, কিসের কেস ।
অনাথ-হাসপাতালের চাঁদার টাকা তিনি ভেঙে বসেছেন।
মিথ্যে কথা। আগাগোড়া পুলিসের সাজানো। আপনি তো জানেন,

### গল্পসল্প

আমার ছেলে একসময় আহার-নিজা ছেড়ে গান্ধির নামে দরজায় দরজায় চাঁদা ভিক্ষে করে বেড়িয়েছিল, সেই অবধি বরাবর তার উপর পুলিসের নজর লেগে আছে। কিছু না, এটা পলিটিক্যাল মামলা।

দাদামশায়, তোমার এই গল্পটা আমার একটুও ভালো লাগল না।

যেমন পাজি তেমনি বোকা, গোবর-ভরা মাথা. লোকটা কে যে ভেবে পাচ্ছি না তা। কবে যে কী বলেছিল ঠিক তা মনে নাই. আচ্ছা ক'রে মুখের মতো জবাব দিতে চাই কী যে জবাব, কার যে জবাব যদি মনে পড়ে— প্রাণ ফিরে পাই ধডে। হাতে পেলে দেওয়াই নাকে খত. ন্ত্ৰীর ছিঁড়ে দিই নথ। রাঙ্কেল সে, পাজির অধম, শয়তান মিট্মিটে; দিনরাত্তির ইচ্ছে করে ঘুঘু চরাই ভিটেয়। বদমাশকে শিক্ষা দেব— অসহ্য এই ইচ্ছে মনকে নাডা দিচ্ছে। লোকটা কে যে পষ্ট তা নয়. এই কথাটাই পষ্ট — অতি খারাপ, নিতান্তই সে নষ্ট। পথের মোড়ে যদি পেতেম দেখা, মনের ঝালটা ঝেড়ে নিভেম যদি থাকত একা। বুকটা ভ'রে অকথ্য সব জমে উঠছে ঢের, লক্ষ্য মনে না পড়ে তো কাগজ করব বের. যেখানে পাই নাম একটা করব নির্বাচন-খালাস পাবে মন ॥

# রাজরানী

কাল তোমার ভালো লাগে নি চণ্ডীকে নিয়ে বকুনি। ও একটা ছবি মাত্র। কড়া কড়া লাইনে আঁকা, ওতে রস নাই। আজ তোমাকে কিছু বলব, সে সভ্যিকার গল্প।

কুসমি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলল, হাঁ। হাঁ।, তাই বলো। তুমি তো সেদিন বললে, বরাবর মানুষ সত্যি খবর দিয়ে এসেছে গল্পের মধ্যে মুড়ে। একেবারে ময়রার দোকান বানিয়ে রেখেছে। সন্দেশের মধ্যে ছানাকে চেনাই যায় না।

দাদামশায় বললে, এ না হলে মান্তুষের দিন কাটত না। কত আরব্য-উপন্থাস, পারস্থ-উপন্থাস, পঞ্চতন্ত্র, কত কী সাজানো হয়ে গেল। মানুষ অনেকথানি ছেলেমানুষ, তাকে রূপকথা দিয়ে ভোলাতে হয়। আর ভূমিকায় কাজ নেই। এবার শুরু করা যাক।—

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল না রাজরানী। রাজকভার সন্ধানে দূত গোল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ কোশল কাঞ্চী। তারা এসে খবর দেয় যে, মহারাজ, সে কী দেখলুম। কারু চোখের জলে মুক্তো ঝরে, কারু হাসিতে খ'সে পড়ে মানিক। কারু দেহ চাঁদের আলোয় গড়া— সে যেন পূর্ণিমারাত্রের স্বপ্ন।

রাজা শুনেই বুঝলেন, কথাগুলি বাড়িয়ে বলা, রাজার ভাগ্যে সত্য কথা জোটে না অনুচরদের মুখের থেকে। তিনি বললেন, আমি নিজে যাব দেখতে।

সেনাপতি বললেন, তবে ফৌজ ডাকি ? রাজা বললেন, লড়াই করতে যাচ্ছি নে। মন্ত্রী বললেন, তবে পাত্র-মিত্রদের খবর দিই ?

# রাজরানী

রাজা বললেন, পাত্র-মিত্রদের পছন্দ নিয়ে কন্মা দেখার কাজ চলে না।
তা হলে রাজহস্তী তৈরি করতে বলে দিই ?
রাজা বললেন, আমার এক জোড়া পা আছে।
সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা ?
রাজা বললেন, যাবে আমার ছায়াটা।

আচ্ছা, তা হলে রাজবেশ পরুন— চুনিপান্নার হার, মানিক-লাগানো মুকুট, হীরে-লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা।

রাজা বললেন, আমি রাজার সঙ সেজেই থাকি, এবার সাজব সন্নেসীর সঙ।

মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কপনি, গায়ে মাখলেন ছাই, কপালে আঁকলেন তিলক, আর হাতে নিলেন কমগুলু আর বেল কাঠের দণ্ড। 'বোম বোম্ মহাদেব' ব'লে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল— বাবা পিনাকীশ্বর নেমে এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে, তাঁর একশো-পঁচিশ বছরের তপস্থা শেষ হল।

রাজা প্রথমে গেলেন অঙ্গদেশে। রাজকন্যা খবর পেয়ে বললেন, ডাকো আমার কাছে।

কন্সার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্রামল, চুলের রঙ যেন ফিঙের পালক, চোখ ছিটিতে হরিণের চমকে-ওঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাঁদী নিয়ে এল স্বর্গচন্দন বাটা, তাতে মুখের রঙ হবে যেন চাঁপাফুলের মতো। কেউ-বা আনল ভূঙ্গলাঞ্চন তেল, তাতে চুল হবে যেন পম্পাসরোবরের ঢেউ। কেউ-বা আনল মাকড়সা-জাল শাড়ি। কেউ-বা আনল হাওয়া-হালকা ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই কিছু মনের মতো হয় না। সয়েসীকে বললেন, বাবা, আমাকে এমন চোখ-ভোলানো সাজের

#### গল্পসন্ত

সন্ধান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় খাঁধা, রাজকর্ম যায় ঘুচে, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।

সন্মাসী বললেন, আর-কিছুই চাই না ? রাজকন্যা বললেন, না, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, আচ্ছা, আমি তবে চললেম, সন্ধান মিললে নাহয় আবার দেখা দেব।

রাজা সেখান থেকে গেলেন বঙ্গদেশে। রাজকন্যা শুনলেন সন্ন্যাসীর নাম-ডাক। প্রণাম করে বললেন, বাবা, আমাকে এমন কণ্ঠ দাও, যাতে আমার মুখের কথায় রাজরাজেশ্বরের কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উত্লা। আমার ছাড়া আর কারো কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা বলাই তাই বলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই মন্ত্র আমি সন্ধান করতে বেরলুম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে।

ব'লে তিনি গেলেন চলে।

গেলেন কলিঙ্গে। সেখানে আর-এক হাওয়া অন্দরমহলে। রাজকন্যা মন্ত্রণা করছেন কী ক'রে কাঞ্চী জ্বয় ক'রে তাঁর সেনাপতি সেখানকার মহিষীর মাথা হেঁট করে দিতে পারে, আর কোশলের গুমরও তাঁর সহ্য হয় না। তার রাজলক্ষ্মীকে বাঁদী ক'রে তাঁর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাবা, শুনেছি সহস্রন্থী অস্ত্র আছে খেতদ্বীপে যার তেজে নগর গ্রাম সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যাকে বিয়ে করব, আমি চাই তাঁর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাতজোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিনী হয়ে কেউ-বা চামর দোলাবে, কেউ-বা ছত্র ধ'রে থাকবে, আর কেউ-বা আনবে তাঁর পানের বাটা।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছু চাই নে তোমার ?

# রাজরানী

রাজকত্যা বললেন, আর-কিছুই না।

সন্মাসী বললেন, সেই দেশ-জালানো অন্ত্রের সন্ধানে চললেম।

সন্ন্যাসী গেলেন চলে। বললেন, ধিক্। চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে। খুলে ফেললেন জটাজ্ট। ঝর্নার জলে সান ক'রে গায়ের ছাই ফেললেন ধুয়ে। তথন বেলা প্রায় তিন প্রহর। প্রথর রোদ, শরীর প্রান্ত, ক্ষুধা প্রবল। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। দেখানে একটি ছোটো চূলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্য। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জড়ো করে রাজবাড়িতে জোগান দিতে। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শুকনো কাঠ জালিয়ে শুরু করেছে রান্না। তার পরনের কাপড়খানি দাগ-পড়া, তার ছই হাতে ছটি শাঁখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ ছটি তার ভোমরার মতো কালো। স্নান ক'রে সে ভিজে চুল পিঠে মেলে দিয়েছে যেন বাদল-শেষের রাত্তির।

রাজা বললেন, বড়ো খিদে পেয়েছে।

মেয়েটি বললে, একটু সবুর করুন, আমি অন্ন চড়িয়েছি, এখনি তৈরি হবে আপনার জন্ম।

রাজা বললেন, আর, তুমি কী খাবে তা হলে।

সে বললে, আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলমূল কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই আমার হবে ঢের। অতিথিকে অন্ন দিয়ে যে পুণ্যি হয় গরিবের ভাগ্যে তা তো সহজে জোটে না।

রাজা বললেন, তোমার আর কে আছে।

মেয়েটি বললে, আছেন আমার বুড়ো বাপ, বনের বাইরে তাঁর কুঁড়ে-ঘর। আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। কাজ শেষ ক'রে কিছু খাবার নিয়ে যাই তাঁর কাছে। আমার জন্ম তিনি পথ চেয়ে আছেন।

#### গল্পসন্ত

রাজা বললেন, তুমি অন্ন নিয়ে চলো, আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেই-সব ফলমূল যা তুমি নিজে জড়ো করে খাও।

কন্যা বললে, আমার যে অপরাধ হবে।

রাজা বললেন, তুমি দেবতার আশীর্বাদ পাবে। তোমার কোনো ভয় নেই। স্থামাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বাপের জন্ম তৈরি অন্নের থালি সে মাথায় নিয়ে চলল। ফলমূল সংগ্রহ ক'রে ছজনে তাই খেয়ে নিলে। রাজা গিয়ে দেখলেন, বুড়ো বাপ কুঁড়েঘরের দরোজায় ব'সে। সে বললে, মা, আজ দেরি হল কেন।

কন্সা বললে, বাবা, অতিথি এনেছি তোমার ঘরে।

বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার গরিবের ঘর, কী দিয়ে আমি অতিথিসেবা করব।

রাজা বললেন, আমি তো আর-কিছুই চাই নে, পেয়েছি ভোমার কন্সার হাতের সেবা। আজ আমি বিদায় নিলেম। আর-একদিন আসব।

সাত দিন সাত রাত্রি চলে গেল, এবার রাজা এলেন রাজবেশে। তাঁর অশ্ব রথ সমস্ত রইল বনের বাইরে। বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করলেন; বললেন, আমি বিজয়পত্তনের রাজা। রানী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে। এতদিন পরে পেয়েছি— যদি তুমি আমায় দান কর, আর যদি কন্যা থাকেন রাজী।

বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে গেল। এল রাজহন্তী— কাঠকুড়ানী মেয়েকে পাশে নিয়ে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের রাজকন্যারা শুনে বললে, ছি!

+ +

আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি থিডকির আঙিনায়, নামটি পিয়ারী। আমি শুধালেম তারে, এসেছ কী লাগি। সে কহিল চুপে চুপে, কিছু নাহি মাগি। আমি চাই ভালো ক'রে চিনে রাখো মোরে, আমার এ-আলোটিতে মন লহ ভ'রে। আমি যে তোমার দ্বারে করি আসা-যাওয়া, তাই হেথা বকুলের বনে দেয় হাওয়া। যখন ফুটিয়া ওঠে যুথী বনময় আমার আঁচলে আনি তার পরিচয়। যেথা যত ফুল আছে বনে বনে ফোটে, আমার পরশ পেলে খুদি হয়ে ওঠে। শুকতারা ওঠে ভোরে, তুমি থাক একা, আমিই দেখাই তারে ঠিকমত দেখা। যথনি আমার শোনে নৃপুরের ধ্বনি ঘাসে ঘাসে শিহরণ জাগে যে তথনি। তোমার বাগানে সাজে ফুলের কেয়ারি, কানাকানি করে তারা, এসেছে পিয়ারী। অরুণের আভা লাগে সকালের মেঘে, 'এসেছে পিয়ারী' ব'লে বন ওঠে জেগে।

#### গল্পসন্থ

পূর্ণিমারাতে আদে ফাগুনের দোল,
'পিয়ারী পিয়ারী' রবে ওঠে উতরোল।
আমের মুকুলে হাওয়া মেতে ওঠে গ্রামে,
চারি দিকে বাঁশি বাজে পিয়ারীর নামে।
শরতে ভরিয়া উঠে যমুনার বারি,
কুলে কুলে গেয়ে চলে 'পিয়ারী পিয়ারী'

# মুনশী

আচ্ছা দাদামশায়, তোমাদের সেই মুনশীজি এখন কোথায় আছেন। এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারব তার সময়টা বৃঝি কাছে এসেছে, তবু হয়তো কিছুদিন সবুর করতে হবে।

ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করব।
সর্বনাশ, তার চেয়ে যে মিথ্যে কথা বলাও ভালো। তোমার দাদামশায়
যখন স্কুল-পালানে ছেলে ছিল তখন মুনশীজি ছিলেন, ঠিক কত বয়েস, তা বলা
শক্ত।

তিনি বুঝি পাগল ছিলেন ?

হাঁ, যেমন পাগল আমি।

তুমি আবার পাগল ? কী যে বল তার ঠিক নেই।

তাঁর পাগলামির লক্ষণ শুনলে বুঝতে পারবে, আমার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল।

কী রকম শুনি।

যেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অদ্বিতীয়। আমিও তাই বলি।

তুমি যা বল সে তো সভি কথা। কিন্ত, তিনি যা বলভেন তা যে মিথো।

দেখো দিদি, সত্য কখনো সত্যই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধেই সে না খাটে। বিধাতা লক্ষকোটি মানুষ বানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন। অধিকাংশ লোকে নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে ক'রে আরাম বোধ করে। দৈবাৎ এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জুড়ি নেই। মুনশী ছিলেন সেই জাতের মানুষ।

#### গল্পসল্ল

দাদামশায়, তুমি একটু স্পষ্ট ক'রে তাঁর কথা বলো-না, তোমার অর্ধেক কথা আমি বুঝতে পারি নে।

ক্রমে ক্রমে বলছি, একটু ধৈর্য ধরে। ---

আমাদের বাড়িতে ছিলেন মুনশী, দাদাকে ফার্সি পড়াতেন। কাঠামোটা *তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি*। হাড় ক'খানার উপরে একটা চামডা ছিল লেগে, যেন মোমজামার মতো। দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারত না তাঁর ক্ষমতা কত। না পারবার হেতু এই যে, ক্ষমতার কথাটা জানতেন কেবল তিনি নিজে। পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সব পালোয়ান কখনো জ্বেতে কখনো হারে। কিন্তু, যে তালিম নিয়ে মুনশীর ছিল গুমর তাতে তিনি কথনো কারো কাছে হটেন নি। তাঁর বিছেতে কারো কাছে তিনি যে ছিলেন কম্তি সেটার নজির বাইরে থাকতে পারে, ছিল না তাঁর মনে। যদি হত ফার্সি-পড়া বিছে তা হলে কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজী ছিল লোকে। কিন্তু, ফার্সির কথা পাড়লেই বলতেন, আরে ও কি একটা বিছে। কিন্তু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আপনার গানে। অথচ তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চেঁচানি কিংবা কাঁছনির জাতের, পাডার লোকে ছুটে আসত বাডিতে কিছু বিপদ ঘটেছে মনে ক'রে। আমাদের বাড়িতে নামজাদা গাইয়ে ছিলেন বিষ্ণু, তিনি কপাল চাপ্ড়িয়ে বলতেন, মুনশীঞ্জি আমার রুটি মারলেন দেখছি। বিষ্ণুর এই হতাশ ভাবখানা দেখে মুনশী বিশেষ ত্বঃখিত হতেন না— একটু মুচকে হাসতেন মাত্র। সবাই বলত, মুনশীন্ধি, কী গলা-ই ভগবান আপনাকে দিয়েছেন। খোশনামটা মুনশী নিজের পাওনা বলেই টে কৈ প্ৰজ্ঞতন। এই তো গেল গান।

আরো একটা বিভে মুনশীর দখলে ছিল। তারও সমজদার পাওয়া যেত না। ইংরেজি ভাষায় কোনো হাড়পাকা ইংরেজও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। একবার বক্তৃতার আসরে নাবলে মুরেন্দ্র বাঁডুজেকে দেশছাড়া করতে পারতেন কেবল যদি ইচ্ছে করতেন। কোনোদিন তিনি ইচ্ছে করেন নি। বিষ্ণুর রুটি বেঁচে গেল, মুরেন্দ্রনাথের নামও। কেবল কথাটা উঠলে মুননী একটু মুচকে হাসতেন।

কিন্তু, মুনশীর ইংরেজি ভাষায় দখল নিয়ে আমাদের একটা পাপকর্মের বিশেষ স্থবিধা হয়েছিল। কথাটা খুলে বলি। তখন আমরা পড়তুম বেঙ্গল আয়াকাডেমিতে, ডিক্রজ সাহেব ছিলেন ইস্কুলের মালিক। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, আমাদের পড়াশুনো কোনোকালেই হবে না। কিন্তু, ভাবনা কী। আমাদের বিগ্রেও চাই নে, বুদ্ধিও চাই নে, আমাদের আছে পৈতৃক সম্পত্তি। তব্ও তাঁর ইস্কুল থেকে ছুটি চুরি করে নিতে হলে তার চলতি নিয়মটা মানতে হত। কর্তাদের চিঠিতে ছুটির দাবির কারণ দেখাতে হত। সে চিঠি যত বড়ো জালই হোক, ডিক্রজ সাহেব চোখ বুজে দিতেন ছুটি। মাইনের পাওনাতে লোকসান না ঘটলে তাঁর ভাবনা ছিল না। মুনশীকে জানাতুম ছুটি মঞ্র হয়েছে। মুনশী মুখ টিপে হাসতেন। হবে না ? বাস্ রে, তাঁর ইংরেজি ভাষার কী জোর। সে ইংরেজি কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোর্টের জজের রায় ঘুরিয়ে দিতে পারত। আমরা বলতুম 'নিশ্চয়'। হাইকোর্টের জজের কাছে কোনোদিন তাঁকে কলম পেশ করতে হয় নি।

কিন্তু, সব চেয়ে তাঁর জাঁক ছিল লাঠি-খেলার কার্দানি নিয়ে। আমাদের বাড়ির উঠোনে রোদ্হর পড়লেই তাঁর খেলা শুরু হত। সে খেলা ছিল নিজের ছায়াটার সঙ্গে। হুংকার দিয়ে ঘা লাগাতেন কখনো ছায়াটার পায়ে, কখনো তার ঘাড়ে, কখনো তার মাথায়। আর, মুখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখতেন চারি দিকে যারা জড়ো হত তাদের দিকে। সবাই বলত, সাবাস্! বলত, ছায়াটা যে বর্তিয়ে আছে সে ছায়ার বাপের ভাগ্যি। এই থেকে একটা কথা

#### গল্পসন্ত

শেখা যায় যে, ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে কখনো হার হয় না। আর-একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি 'জিতেছি' তা হলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যস্ত মুনশীজির জিত রইল। সবাই বলত 'সাবাস্', আর মুনশী মুখ টিপে হাসতেন।

দিদি, এখন বুঝতে পারছ, ওর পাগলামির সঙ্গে আমার মিল কোথায়। আমিও ছায়ার সঙ্গে লড়াই করি। সে লড়াইয়ে আমি যে জিতি তার কোনো সন্দেহ থাকে না। ইতিহাসে ছায়ার লড়াইকে সত্যি লড়াই ব'লে বর্ণনা করে। \* \*

ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের. সতুর মনটা ছিল নেপোলিয়নের। ইংরেজ ফৌজের সাথে দার রুধে ছ-বেলা লড়াই হ'ত ছই চোখ মুদে। ঘোড়া টগ্বগ্ ছোটে, ধুলা যায় উড়ে, বাঙালি সৈত্যদল চলে মাঠ জুডে। ইংরেজ হুদ্দাড় কোথা দেয় ছুট, কোন্ দূরে মস্মস্ করে তার বুট। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনে বারে বারে. দেশে তার জয়রব ওঠে চারি ধারে। যখন হাত-পা নেড়ে করে বক্তৃতা কী যে ইংরেজি ফোটে বলা যায় কি তা। ক্লাসে কথা বেরোয় না, গলা তার ভাঙা, প্রশ্ন শুধালে মুখ হয়ে ওঠে রাঙা। কাহিল চেহারা ভার, অতি মুখচোরা— রোজ পেন্সিল তার কেড়ে নেয় গোরা। খবরের কাগজের ছেঁডা ছবি এঁটে খাতা সে বানিয়েছিল আঠা দিয়ে এঁটে। রোজ তার পাতাগুলি দেখত সে নেডে। ভুছ একদিন সেটা নিয়ে গেল কেডে।

### গল্পসল্ল

কালি দিয়ে গাধা লিখে পিঠে দিয়ে ছাপ হাততালি দিতে দিতে চ্যাঁচায় প্রতাপ। বাহিরের ব্যবহারে হারে সে সদাই, ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাড়া নাই।

# ম্যাজিসিয়ান

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, শুনেছি এক সময়ে তুমি বড়ো বড়ো কথা
নিয়ে খুব বড়ো বড়ো বই লিখেছিলে।

জীবনে অনেক ছক্ষম করেছি, তা কবুল করতে হবে। ভারতচন্দ্র বলেছেন, সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

আমার ভালো লাগে না মনে করতে যে, আমি তোমার সময় নষ্ট ক'রে দিচ্ছি।

ভাগ্যবান মানুষেরই যোগ্য লোক জোটে সময় নষ্ট ক'রে দেবার। আমি বৃঝি ভোমার সেই যোগ্য লোক ? আমার কপালক্রমে পেয়েছি, খুঁজলে পাওয়া যায় না।

তোমাকে খুব ছেলেমানুষি করাই ?

দেখো, অনেকদিন ধ'রে আমি গন্তীর পোশাকি সাজ প'রে এতদিন কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক; এখন ভোমার দরবারে এসে ছেলেমান্থরির টিলে কাপড় প'রে হাঁপ ছেড়েছি। সময় নষ্ট করার কথা বলছি দিদি, এক সময় তার হুকুম ছিল না। তখন ছিলুম সময়ের গোলাম। আজ আমি গোলামিতে ইস্তফা দিয়েছি। শেষের ক'টা দিন আরামে কাটবে। ছেলেমান্থ্রির দোসর পেয়ে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসেছি। যা খুশি বলে যাব, মাথা চুলকে কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

ভোমার এই ছেলেমামূষির নেশাতেই তুমি যা খুশি তাই বানিয়ে বলছ। কী বানিয়েছি বলো।

যেমন তোমাদের ঐ হ. চ. হ.; অমনতরো অন্তুত খ্যাপাটে মানুষ তো আমি দেখি নি।

#### গল্পসন্ত

দেখো দিদি, একটা জীব জন্মায় যার কাঠামোটা হঠাৎ যায় বেঁকে। সে হয় মিউজিয়মের মাল। ঐ হ. চ. হ. আমার মিউজিয়মে দিয়েছেন ধরা। ওঁকে পেয়ে তুমি খুব খুশি হয়েছিলে ?

তা হয়েছিলুম। কেননা তথন তোমার ইরুমাসি গিয়েছেন চলে শশুরবাড়ি। আমাকে অবাক ক'রে দেবার লোকের অভাব ঘটেছিল। ঠিক সেই
সময় এসেছিলেন হরীশচন্দ্র হালদার এক-মাথা টাক নিয়ে। তাঁর তাক লাগিয়ে
দেবার রকমটা ছিল আলাদা, তোমার ইরুমাসির উলটো। সেদিন তোমার ইরুমাসি শুরু করেছিল জটাইবুড়ির কথা। ঐ জটাইবুড়ির সঙ্গে অমাবস্থার রাত্রে
আলাপ পরিচয় হত। সে বুড়িটার কাজ ছিল চাঁদে বসে চরকা কাটা। সে
চরকা বেশিদিন আর চলল না। ঠিক এমন সময় পালা জমাতে এলেন প্রোফেসার
হরীশ হালদার। নামের গোড়ার পদবীটা তাঁর নিজের হাতেই লাগানো। তাঁর
ছিল ম্যাজিক-দেখানো-হাত। একদিন বাদলা দিনের সঙ্গেবেলায় চায়ের সঙ্গে
চিঁড়ে-ভাজা খাওয়ার পর তিনি বলে বসলেন, এমন ম্যাজিক আছে যাতে সামনের
ঐ দেয়ালগুলো হয়ে যাবে ফাঁকা।

পঞ্চাননদাদা টাকে হাত ব্লোতে ব্লোতে বললেন, এ বিছে ছিল বটে ঋষিদের জানা।

শুনে প্রোফেসার রেগে টেবিল চাপড়ে বললেন, আরে রেখে দিন আপনার মুনি-ঋষি, দৈত্য-দানা, ভূত-প্রেত।

পঞ্চাননদাদা বললেন, আপনি ভবে কী মানেন। হরীশ একটিমাত্র ছোটো কথায় বলে দিলেন, দ্রব্যগুণ। আমরা ব্যস্ত হয়ে বললুম, সে জিনিসটা কী।

# মাজি সিয়ান

প্রোফেসার বলে উঠলেন, আর যাই হোক, বানানো কথা নয়, মন্তর নয়, তন্তর নয়, বোকা-ভূলোনো আজগুবী কথা নয়।

আমরা ধরে পড়লুম, তবে সেই দ্রব্যগুণটা কী।

প্রোফেসার বললেন, বুঝিয়ে বলি। আগুন জিনিসটা একটা আশ্চর্য জিনিস, কিন্তু তোমাদের ঐ-সব ঋষি-মুনির কথায় জ্বলে না। দরকার হয় জ্বালানি কাঠের। আমার ম্যাজিকও তাই। সাত বছর হরতকি থেয়ে তপস্থা করতে হয় না। জেনে নিতে হয় দ্রব্যগুণ। জ্বানবা মাত্র তুমিও পার আমিও পারি।

কী বলেন প্রোফেসার, আমিও পারি ঐ দেয়ালটাকে হাওয়া করে দিতে।

পার বৈকি। হিড়িং-ফিড়িং দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার।

আমি বললেম, বলে দিন-না কী চাই।

দিচ্ছি। কিছু না, কিছু না— কেবল একটা বিলিতি আমড়ার আঁঠি আর শিলনোডার শিল।

আমি বললুম, এ তো খুবই সহজ। আমড়ার আঁঠি আর শিল আনিয়ে দেব, তুমি দেয়ালটাকে উড়িয়ে দাও।

আমড়ার গাছটা হওয়া চাই ঠিক আট বছর সাত মাসের। কৃষ্ণ দাদশীর চাঁদ ওঠবার এক দণ্ড আগে তার অঙ্কুরটা সবে দেখা দিয়েছে। সেই তিথিটা পড়া চাই শুক্রবারে রাত্রির এক প্রহর থাকতে। আবার শুকুর বারটা অগ্রহায়ণের উনিশে তারিখে না হলে চলবে না। ভেবে দেখো বাবা, এতে ফাঁকি কিছুই নেই। দিন-খন-তারিখ সমস্ত পাকা ক'রে বেঁধে দেওয়া।

আমরা ভাবলুম, কথাটা শোনাচ্ছে অত্যস্ত বেশি থাঁটি। বুড়ো মালীটাকে সন্ধান করতে লাগিয়ে দেব।

### গল্পসন্থ

এখনো সামান্ত কিছু বাকি আছে। ঐ শিল্টা তিব্বতের লামার। কালিম্পঙের হাটে বেচতে নিয়ে আসে ধবলেশ্বর পাহাড় থেকে।

পঞ্চাননদাদা এপার থেকে ওপার পর্যন্ত টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, এটা কিছু শক্ত ঠেকছে।

প্রোফেসার বললেন, শক্ত কিছুই নয়। সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে।
মনে মনে ভাবলুম, সন্ধান করাই চাই, ছাড়া হবে না— তার পরে শিল
নিয়ে কী করতে হবে।

রোসো, অল্প একটু বাকি আছে। একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চাই। পঞ্চাননদাদা বললেন, সে শঙ্খ পাওয়া তো সহজ নয়। যে পায় সে যে

হাঁঃ, রাজা হয়, না মাথা হয়। শব্দ জিনিসটা শব্দ। যাকে বাংলায় বলে শাঁথ। সেই শব্দটা আমড়ার আঁঠি দিয়ে, শিলের উপর রেখে, ঘয়তে হবে। ঘয়তে ঘয়তে আঁঠির চিহ্ন থাকবে না, শব্দ যাবে কয়ে। আর, শিলটা যাবে কাদা হয়ে। এইবার এই পিণ্ডিটা নিয়ে দাও বুলিয়ে দেয়ালের গায়। বাস্। একেই বলে দ্রবাঞ্ডণ। দ্রবাঞ্জণেই দেয়ালটা দেয়াল হয়েছে। মন্তরে হয় নি। আর দ্রব্যগুণেই দেটা হয়ে যাবে ধেঁয়া, এতে আশ্চর্য কী।

আমি বললুম, তাই তো, কথাটা থুব সন্ত্যি শোনাচ্ছে।

পঞ্চাননদাদা মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন বসে বসে বাঁ হাতে ছঁকোটা ধ'রে। আমাদের সন্ধানের ত্রুটিতে এই সামান্ত কথাটার প্রমাণ হলই না। এতদিন পরে ইরুর মন্তর, তন্তর, রাজবাড়ি, মনে হল সব বাজে। কিন্তু, অধ্যাপকের দ্রবাগুণের মধ্যে কোনোখানেই তো ফাঁকি নেই। দেয়াল রইল নিরেট হয়ে।
অধ্যাপকের পরে আমাদের ভক্তিও রইল অটল হয়ে। কিন্তু, একবার দৈবাৎ
কী মনের ভূলে দ্রব্যগুণটাকে নাগালের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন,

রাজা হয়।

# মাজিসিয়ান

ফলের আঁঠি মাটিতে পুঁতে এক ঘন্টার মধ্যেই গাছও পাওয়া যাবে, ফলও পাওয়া যাবে।

আমরা বললুম, আশ্চর্য !

হ. চ. হ. বললেন, কিছু আশ্চর্য নয়, দ্রব্যগুণ। ঐ আঁঠিতে মনসাসিজের আঠা একুশবার লাগিয়ে একুশবার শুকোতে হবে। তার পর পোঁতো মাটিতে আর দেখো কী হয়।

উঠে প'ড়ে জোগাড় করতে লাগলুম। মাস হয়েক লাগল আঠা মাখাতে আর শুকোতে। কী আশ্চর্য, গাছও হল ফলও ধরল, কিন্তু সাত বছরে। এখন বুঝেছি কাকে বলে দ্রব্যগুণ। হ. চ হ. বললেন, ঠিক আঠা লাগানো হয় নি।

বুঝলেম, ঐ ঠিক আঠাটা ছনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। বুঝতে সময় লেগেছে। \* \*

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই— হয় না যা তাই হলো ম্যাজিক তবেই। নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি, জগতের ইম্বুলে তবে পাই ছুটি। অঙ্কর কেলাসেতে অঙ্কই ক্ষি— मिथाय मः था छिला यिन পড़ে थिन, বোর্ডের 'পরে যদি হঠাৎ নাম্তা বোকার মতন করে আম্তা-আম্তা, তুইয়ে তুইয়ে চার যদি কোনো উচ্ছাসে একেবারে চ'ডে বসে উনপঞ্চাশে, ভুল তবু নির্ভুল ম্যাজিক তো সেই; পাঁচ সাতে পাঁয়ত্রিশে কোনো মজা নেই। মিথ্যেটা সত্যই আছে কোনোখানে. কবিরা শুনেছি তারি রাস্তাটা জানে-তাদের ম্যাজিকওলা খ্যাপা পত্যের দোকানেতে তাই এত জোটে খদ্দের।

# পরী

কুসমি বললে, তুমি বড় বানিয়ে কথা বলো। একটা সভ্যিকার গল্প শোনাও-না।

আমি বললুম, জগতে ত্রকম পদার্থ আছে। এক হচ্ছে সত্য আর হচ্ছে— আরো-সত্য। আমার কারবার আরো-সত্যকে নিয়ে।

দাদামশায়, সবাই বলে, তুমি কী যে বল কিছু বোঝাই যায় না। আমি বললুম, কথাটা সত্যি, কিন্তু যারা বোঝে না সেটা তাদেরই দোষ। আরো-সত্যি কাকে বলছ, একটু বুঝিয়ে বলো-না।

আমি বললুম, এই যেমন তোমাকে সবাই কুসমি ব'লে জানে। এই কথাটা খুবই সভ্য; তার হাজার প্রমাণ আছে। আমি কিন্তু সন্ধান পেয়েছি যে, তুমি পরীস্থানের পরী। এটা হল আরো-সভ্য।

খুশি হল কুসমি; বলল, আচ্ছা, সন্ধান পেলে কী ক'রে।

আমি বললুম, তোমার ছিল এক্জামিন, বিছানার উপরে বসে বসে ভূগোল-বৃত্তান্ত মুখন্ত করছিলে, কখন তোমার মাথা ঠেকল বালিশে, পড়লে ঘুমিয়ে। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। জানলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ল তোমার মুখের উপরে, তোমার আসমানী রঙের শাড়ির উপরে। আমি সেদিন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, পরীস্থানের রাজা চর পাঠিয়েছে তাদের পলাতকা পরীর খবর নিতে। সে এসেছিল আমার জানলার কাছে, তার সাদা চাদরটা উড়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। চর দেখল তোমাকে আগাগোড়া, ভেবে পেল না তুমি তাদের সেই পালিয়ে-আসা পরী কি না। তুমি এই পৃথিবীর পরী ব'লে তার সন্দেহ হল। তোমাকে মাটির কোল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া তাদের

### গলসল

পক্ষে সহজ হবে না। এত ভার সইবে না। ক্রমে চাঁদ উপরে উঠে গেল, ঘরের মধ্যে ছায়া পড়ল, চর সিম্থগাছের ছায়ায় মাথা নেড়ে চলে গেল। সেদিন আমি খবর পেলুম, তুমি পরীস্থানের পরী, পৃথিবীর মাটির ভারে বাঁধা পড়ে গেছ।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, আমি পরীস্থান থেকে এলুম কী করে।

আমি বললুম, দেখানে একদিন তুমি পারিজাতের বনে প্রজাপতির পিঠে চড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলে, হঠাং ভোমার চোখে পড়ল দিগস্তের ঘাটে এসে ঠেকেছে একটা খেয়ানোকো। সেটা সাদা মেঘ দিয়ে গড়া, হাওয়া লেগে ছলছে। ভোমার কী মনে হল, তুমি উঠে পড়লে সেই নোকোয়। নোকো চলল ভেসে, ঠেকল এসে পৃথিবীর ঘাটে, ভোমার মা নিলেন কুড়িয়ে।

কুসমি ভারি খুশি হয়ে বললে হাততালি দিয়ে, দাদামশায়, আচ্ছা, এ কি সতিয়।

আমি বললুম, ঐ দেখো, কে বললে সভ্যি, আমি কি সভ্যিকে মানি। এ হল আরো-সভা।

কুসমি বললে, আচ্ছা, আমি কি পরীস্থানে ফিরে যেতে পারব না।

আমি বললুম, পারতেও পার, যদি তোমার স্বপ্নের পালে পরীস্থানের হাওয়া এসে লাগে।

আচ্ছা, যদি হাওয়া লাগে তবে কোন্ রাস্তায় কোথা দিয়ে কোথায় যাব। দে কি অনে—ক দুরে।

আমি বললুম, সে থুব কাছে।

কত কাছে।

যত কাছে তুমি আছ আর আমি আছি। ঐ বিছানার বাইরে যেতে হবে না। আর-একদিন জানলা দিয়ে পড়ুক এসে জ্যোৎস্না, এবার যখন তুমি তাকিয়ে দেখবে বাইরে, তোমার আর সন্দেহ হবে না। তুমি দেখবে জ্যোৎস্নার স্রোত বেয়ে মেঘের খেয়ানোকো এসে পোঁচচ্ছে। কিন্তু, তুমি যে এখন পৃথিবীর পরী হয়েছ, ও নোকোয় তোমার কুলোবে না। এখন তুমি তোমার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, কেবল তোমার মন থাকবে তোমার সাথি। তোমার সত্য থাকবে এই পৃথিবীতে প'ড়ে আর তোমার, আরো-সত্য যাবে কোথায় ভেসে, আমরা কেউ তার নাগাল পাব না।

কুসমি বললে, আচ্ছা, এবারে পূর্ণিমারাত এলে আমি ঐ আকাশের পানে তাকিয়ে থাকব। দাদামশায়, তুমি কি আমার হাত ধরে যাবে।

আমি বললুম, আমি এইখানে বসে বসে পথ দেখিয়ে দিতে পারব। আমার সেই ক্ষমতা আছে— কেননা আমি সেই আরো-সত্যের কারবারী। \* 4

যেটা তোমায় লুকিয়ে-জ্ঞানা সেটাই আমার পেয়ার;
বাপ মা তোমায় যে-নাম দিল থোড়াই করি কেয়ার।
সত্য দেখায় যেটা দেখি তারেই বলি পরী;
আমি ছাড়া ক'জন জ্ঞানে তুমি যে অপ্সরী।
কেটে দেব বাঁধা নামের বন্দীর শৃঙ্খল,
সেই কাজেতেই লেগে গেছি আমরা কবির দল;
কোনো নামেই কোনো কালে কুলোয় নাকো যারে
তাহার নামের ইশারা দেই ছন্দে ঝংকারে।

# আরো-সত্য

দাদামশায়, সেদিন তুমি যে আরো-সত্যির কথা বলছিলে, সে কি কেবল পরীস্তানেই দেখা যায়।

আমি বললুম, তা নয় গো, এ পৃথিবীতেও তার অভাব নেই। তাকিয়ে দেখলেই হয়। তবে কিনা সেই দেখার চাউনি থাকা চাই।

তা, তুমি দেখতে পাও ?

আমার ঐ গুণটাই আছে, যা না-দেখবার তাই হঠাৎ দেখে ফেলি। তুমি যখন বসে বসে ভূগোল-বিবরণ মুখস্থ কর তখন মনে পড়ে যায় আমার ভূগোল-পড়া। তোমার ঐ ইয়াংসিকিয়াং নদীর কথা পড়লে চোখের সামনে যে-জ্যোগ্রাফি খুলে যেত তাকে নিয়ে এক্জামিন পাস করা চলে না। আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সারি সারি উট চলেছে রেশমের বস্তা নিয়ে। একটা উটের পিঠে আমি পেয়েছিলুম জায়গা।

সে কী কথা, দাদামশায়। আমি জানি, তুমি কোনোদিন উটে চড় নি।
ঐ দেখো দিদি, তুমি বড়ো বেশি প্রশ্ন কর।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও। তার পরে ? উট পেলে তুমি কোথা থেকে।

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন! উট পাই বা না-পাই, আমি চ'ড়ে বসি। কোনো দেশে যাই বা না-যাই, আমার ভ্রমণ করতে বাধে না। ওটা আমার স্বভাব।

তার পরে কী হল।

তার পরে কত শহর গেলেম পেরিয়ে— ফুচুং, হ্যাংচাও, চুংকুং; কত মরুভূমির ভিতর দিয়ে গিয়েছি রাত্রির বেলায় তারা দেখে রাস্তা চিনে চিনে। গেলুম উস্থুস্ পাহাড়ের তরাইয়ে। জলপাইয়ের বন দিয়ে, আঙুরের খেত

#### গল্পসল্ল

দিয়ে, পাইন গাছের ছায়া দিয়ে। পড়েছিলুম ডাকাতের হাতে, সাদা ভালুক সামনে দাঁড়িয়েছিল হুই থাবা তুলে।

আচ্ছা, এত যে তুমি ঘুরে বেড়ালে, সময় পেলে কখন।
যখন ক্লাসস্থদ্ধ ছেলে খাতা নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল।
তুমি পরীক্ষায় পাস করলে তা হলে কী করে।
ওর সহজ উত্তর হচ্ছে— আমি পাস করি নি।
আচ্ছা— তুমি বলে যাও।

এর কিছুদিন আগে আমি আরব্য উপন্যাদে চীনদেশের রাজকন্যার কথা পড়েছি, বড়ো স্থলরী তিনি। আশ্চর্যের কথা কী আর বলব, সেই রাজকন্যার সঙ্গেই আমার হল দেখা। সেটা ঘটেছিল ফুচাও নদীর ঘাটে। সাদা পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট, উপরে নীল পাথরের মগুপ। ছই ধারে ছই চাঁপা গাছ, তার তলায় ছই পাথরের সিংহের মূর্তি। পাশে সোনার ধুমুচি থেকে কুগুলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। একজন দাসী পাখা করছিল, একজন চামর দোলাচ্ছিল, একজন দিচ্ছিল চুল বেঁধে। আমি কেমন করে পড়ে গেলুম তাঁর সামনে। রাজকন্যা তথন তাঁর ছধের মতো সাদা ময়ুরকে দাড়িমের দানা খাওয়াচ্ছিলেন, চমকে উঠে বললেন, কে ভূমি।

সেই মুহূর্তেই ফস্ করে আমার মনে প'ড়ে গেল যে, আমি বাংলাদেশের রাজপুত্র ।

সে কী কথা। তুমি তো-

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন! আমি বলছি, সেদিন ছিলুম বাংলাদেশের রাজপুত্তুর, তাই তো বেঁচে গেলুম। নইলে সে তো দূর ক'রে তাড়িয়ে দিত আমাকে।

# আরো-সত্য

তা না করে দিলে সোনার পেয়ালায় চা খেতে। চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে মেশানো সেই চা, গন্ধে আকুল ক'রে দেয়।

তা হলে কি তোমাকে বিয়ে করল নাকি।

দেখো, ওটা বড়ো গোপন কথা। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

কুসমি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছিল, খুব ঘটা করে হয়েছিল।

দেখলুম বিয়েটা না হলে ও বড়ো হুঃখিত হবে। শেষকালে হল বিয়ে।— হাাংচাও শহরের আদ্ধেক রাজত্ব আর শ্রীমতী আংচনী দেবীকে লাভ করলুম। করে—

করে কী হল। আবার বুঝি সেই উটে চড়ে বসলে ?

নইলে এখানে ফিরে এসে দাদামশায় হলেম কী করে। হাঁা, চড়েছিলুম— সে উট কোত্থাও যায় না। মাথার উপর দিয়ে ফুস্কুং পাখি গান গেয়ে চলে গেল।

ফুম্বং পাখি ? সে কোথায় থাকে।

কোথাও থাকে না; কিন্তু তার লেজ নীল, তার ডানা বাসন্তী, তার ঘাড়ের কাছে বাদামী, ওরা দলে দলে উড়ে গিয়ে বসল হাচাং গাছে।

হাচাং গাছের তো আমি নাম শুনি নি।

আমিও শুনি নি, তোমাকে বলতে বলতে এইমাত্র মনে পড়ল। আমার ঐ দশা, আমি আগে থাকতে তৈরি হই নে। তখনি তখনি দেখি, তখনি তখনি বলি। আজ আমার ফুস্থং পাখি উড়ে চলে গেছে সমুদ্রের আর-এক পারে। অনেকদিন তার কোনো খবর নেই।

কিন্তু, ভোমার বিয়ের কী হল। সেই রাজকতা। ?

দেখো, চুপ করে যাও। আমি কোনো জ্বাব দেব না। আর তা ছাড়া, তুমি হুঃখ কোরো না, তখনো তুমি জ্ব্যাও নি— সে কথা মনে রেখো।

\* \*

আমি যখন ছোটো ছিলুম, ছিলুম তখন ছোটো;
আমার ছুটির দঙ্গী ছিল ছবি-আঁকার পোটো।
বাড়িটা তার ছিল বুঝি শঙ্মী নদীর মোড়ে,
নাগকন্যা আদত ঘাটে শাঁখের নৌকো চ'ড়ে।
চাঁপার মতো আঙুল দিয়ে বেণীর বাঁখন খুলে
ঘন কালো চুলের গুচ্ছে কী ঢেউ দিত তুলে।
রৌজ-আলোয় ঝলক দিয়ে বিন্দুবারির মতো
মাটির 'পরে পড়ত ঝরে মুক্তা মানিক কত।
নাগকেশরের তলায় ব'সে পদ্মফুলের কুঁড়ি
দ্রের থেকে কে দিত তার পায়ের তলায় ছুঁড়ি।

একদিন সেই নাগকুমারী ব'লে উঠল, কে ও।

জবাব পেলে, দয়া ক'রে আমার বাড়ি যেয়ে। রাজপ্রাসাদের দেউড়ি সেথায় শ্বেত পাথরে গাঁথা। মগুপে তার মুক্তা-ঝালর দোলায় রাজার ছাতা। ঘোড়সওয়ারী সৈত্য সেথায় চলে পথে পথে, রক্তবরন ধ্বজা ওড়ে তিরিশ-ঘোড়ার রথে। আমি থাকি মালঞ্চেতে রাজবাগানের মালী, সেইখানেতে যথীর বনে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালি। রাজকুমারীর তরে সাজাই কনকটাপার ডালা, বেণীর বাঁধন-তরে গাঁথি শ্বেত করবীর মালা।

### গৱসৱ

মাধবীতে ধরল কুঁড়ি, আর হবে না দেরি—
তুমি যদি এস তবে ফুটবে ভোমায় খেরি।
উঠবে জেগে রঙনগুচ্ছ পায়ের আসনটিতে;
সামনে তোমার করবে নৃত্য ময়ূর-ময়ূরীতে।
বনের পথে সারি সারি রজনীগন্ধায়
বাতাস দেবে আকুল ক'রে ফাগুনি সদ্ধ্যায়।

বলতে বলতে মাথার উপর উড়ল হাঁসের দল,
নাগকুমারী মুখের 'পরে টানল নীলাঞ্চল।
ধীরে ধীরে নদীর 'পরে নামল নীরব পায়ে।
ছায়া হয়ে গেল কখন চাঁপা গাছের ছায়ে।
সন্ধ্যামেঘের সোনার আভা মিলিয়ে গেল জলে।
পাতল রাতি তারা-গাঁথা আসন শৃত্যতলে।

# ম্যা**নেজার**বাবু

আজ তোমাকে যে গল্পটা বলব মনে করেছি সেটা তোমার ভালো লাগবে না।

তুমি ৰললেও ভালো লাগবে না কেন।

যে-লোকটার কথা বলব সে চিতোর থেকে আর্সে নি··· কোনো রানা-মহারানার দল ছেডে—

চিতোর থেকে না এলে বুঝি গল্প হয় না ?

হয় বৈকি— সেইটাই তো প্রমাণ করা চাই। এই মান্নুষ্টা ছিল সামান্ত একজন জমিদারের সামান্ত পাইক। এমন-কি, ভার নামটাই ভুলে গেছি। ধরে নেওয়া যাক সুজনলাল মিশির। একটু নামের গোলমাল হলে ইভিহাসের কোনো পণ্ডিত তা নিয়ে কোনো তর্ক করবে না।

সেদিন ছিল যাকে বলে জমিদারী সেরেস্তার 'পুণ্যাহ', খাজনা-আদায়ের প্রথম দিন। কাজটা নিতান্তই বিষয়-কাজ। কিন্তু, জমিদারী মহলে সেটা হয়ে উঠেছে একটা পার্বণ। সবাই খুশি— যে খাজনা দেয় সেও, আর যে খাজনা বাক্সতে ভর্তি করে সেও। এর মধ্যে হিসেব মিলিয়ে দেখবার গন্ধ ছিল না। যে যা দিতে পারে তাই দেয়, প্রাপ্য নিয়ে কোনো তক্রার করা হয় না। খুব ধুম্ধাম, পাড়াগেঁয়ে সানাই অত্যন্ত বেস্থরে আকাশ মাতিয়ে তোলে। নতুন কাপড় প'রে প্রজারা কাছারিতে সেলাম দিতে আসে। সেই পুণ্যাহের দিনে ঢাক ঢোল সানাইয়ের শব্দে জেগে উঠে ম্যানেজারবাবু ঠিক করলেন, তিনি স্নান করবেন হথে। চারি দিকে সমারোহ দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হল তিনি তো সামান্য লোক নন। সামান্য জলে তাঁর অভিষেক কী করে হবে। ঘড়া ঘড়া হুধ এল গোয়ালা প্রজাদের কাছ থেকে। হল তাঁর সান। নাম বেরিয়ে গেল

# ম্যানে**জা**রবাবু

চারি দিকে; সেদিন তিনি সন্ধ্যাবেলায় খুশি মনে বাসার রোয়াকে ব'সে গুড়গুড়ি টানছেন, এমন সময় মিশির সর্দার— বাহ্মণের ছেলে, লাঠিখেলা নিয়ে খুব নাম করেছে— বললে, হুজুর, আপনার নিমক তো খেয়েছি অনেককাল, কিন্তু অনেক-দিন বসে আছি, আমাকে তো কাজে লাগালেন না। যদি কিছু করবার থাকে তো হুকুম করুন।

ম্যানেজার গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল একটা কাজের কথা। জিসম মণ্ডল চর-মহলের প্রজা, তার খেত ছিল পাশের জমিদারের দীমানা-ছেঁষা। ফদল জন্মালেই প্রতিবেশী জমিদার লোকজন নিয়ে প্রজাকে আটকাত। দায়ে পড়ে জিসিমের ছই জমিদারেরই খাতায় আর ছ জায়গাতেই খাজনা দিয়ে ফদল দামলাতে হত। যে ম্যানেজার ছুধে স্নান করেন এটা তাঁর ভালো লাগে নি। এ বছরের জলিধানের ফদল কাটবার সময় আদছে— এটা চরের বিশেষ ফদল। চরের জমির জল নেমে গেলেই কৃষাণ পলিমাটিতে বীজ ছিটিয়ে দেয়, আবণ-ভাত্র মাদে ফদল গোলায় ভোলে। এ বছরটা ছিল ভালো, ধানের শিষে সমস্ত মাঠ হি হি করছে। এবারকার ফদল বেদথল হলে ভারি লোকসান।

ম্যানেজার বললেন, সর্দার, একটা কাজ আছে। জসিমের জমিতে তোমাকে ধান আগলাতে হবে। একা তোমারই উপরে ভার। দেখব কেমন মরদ তুমি।

ম্যানেজার তথনো হুধের স্নানের গুমর হজন করে উঠতে পারেন নি। মিশিরকে হুকুম দিয়ে গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন।

ধান কাটার সময় এল। দিন নেই, রাত নেই, মিশির জসিমের খেতে পাহারা দেয়।

একদিন ভরা খেতে অন্য পক্ষের লোক হল্লা ক'রে এল, মিশির বুক ফুলিয়ে বললে, বাবা-সকল, আমি থাকতে এ ধান ভোমাদের ঘরে উঠবে না। সেলাম ঠুকে চলে যাও।

#### গরস্ব

মিশির যত বড়ো সর্দার হোক, সেদিন সে একলা। যথন তাকে ছেরাও করলে সে গুটিস্থটি মেরে ব'সে স্বাইকে আটকাতে লাগল।

অপর পক্ষের লোক বললে, দাদা, পারবে না। কেন প্রাণ দেবে।
মিশির বললে, নিমক খেয়েছি, প্রাণ যায় যাক; নিমকের মান রাখতেই
হবে।

চলল দাঙ্গা— শুধু লাঠির মার হলে হয়তো মিশির ঠেকাতেও পারত। অপর পক্ষ সড়কি চালালো। একটা এসে বিঁখল মিশিরের পায়ে।

অপর পক্ষ আবার তাকে সতর্ক করে বললে, আর কেন। এবার কান্ত দে ভাই।

মিশির বললে, মিশির সর্দার প্রাণের ভয় করে না, ভয় করে বেইমানির।
শেষকালে একটা সড়কি এসে বিঁধল তার পেটে। এটা হল মরণের মার।
পূলিসের হাতে পড়বার ভয়ে অপর পক্ষ পালাবার পথ দেখলে। মিশির সড়কি
টেনে উপড়ে, পেটে চাদর জড়িয়ে, ছুটল তাদের পিছন-পিছন। বেশি দূরে যেতে
পারলে না। পড়ে গেল মাটিতে।

পুলিস এল। মিশির জমিদারকে বাঁচাবার জন্ম তাঁর নামও করলে না। বললে, আমি জসিমের চাকরি নিয়ে তার ধান আগলাচ্ছিলুম।

ম্যানেজার সব খবর পেলেন। গুড়গুড়ি লাগলেন টানতে।

তাঁর ছধের স্নানের খ্যাতি— এ তো যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু, নিমক খেয়েছে যখন, তখন প্রাণ দেওয়া— এটা এতই কী আশ্চর্য। এমন তো ঘটেই থাকে। কিন্তু, ছধে স্নান!

তুমি ভাব', এই যে বোঁটা কিছুই বুঝি নয়কো ওটা, ফুলের গুমর সবার চেয়ে বড়ো—

বিমুখ হয়ে আজ যদি ও
আলগা করে বাঁধন স্বীয়
তথনি ফুল হয় যে পড়ো-পড়ো।
বোঁটাই ওকে হাওয়ায় নাচায়,
অপমানের থেকে বাঁচায়,
ধরে রাখে সূর্যালোকের ভোজে;
বৃক ফুলিয়ে দেয় না দেখা,
গোপনে রয় একা একা,
নিচু হয়ে সবার উপর ও যে।
বনের ও তো আছরে নয়,
শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়,
গায়েতে ওর নাইকো অলংকার;
রস জোগায় সে চুপে চুপে,
থাকে নিজে নীরস রূপে,
আপন জোরে বহে আপন ভার।

### গল্পসল্ল

কাঁটা যখন উচিয়ে থাকে
অহিংস্র কেউ কয় না তাকে—
যতই কিপ্ত করুক-না বদনাম,
পশুর কামড় থেকে যারে
বাঁচিয়ে রাখে বারে বারে
সেই তো জানে কাঁটার কত দাম

# বাচস্পতি

দাদামশায়, তুমি তোমার চার দিকে যে-সব পাগলের দল জমিয়েছিলে, গুণ হিসেব ক'রে তাদের বুঝি সব নম্বর দিয়ে রেখেছিলে ?

হাা, তা করতে হয়েছে বৈকি। কম তো জমে নি।

ভোমার পয়লা নম্বর ছিলেন বাচম্পতি মশায়, তাঁকে আমার ভারি মজা লাগে।

আমার শুধু মজা লাগে না, আশ্চর্য লাগে। কারণ বলি— কবিতা লিখে থাকি। কথা বাঁকানো-চোরানো আমাদের ব্যাবসা। যে শব্দের কোনো সাদা মানে আছে তাকে আমরা ধ্বনি লাগিয়ে তার চেহারা বদল করি। সে একরকমের জাত্বিতা বললেই হয়। কাজটা সহজ নয়। আমাদের বাচম্পতি আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন যখন দেখলুম তিনি একেবারে গোড়াগুড়ি ভাষা বানিয়েছেন। কান দিয়ে ধ্বনির রাস্তায় তার মানের রাস্তা খুঁজতে হয়। আমাদের কাজটাও অনেকটা তাই, কিন্তু এতদূর পর্যন্ত নয়। আমরা তবু ব্যাকরণ অভিধান মেনে চলি। বাচম্পতির ভাষা চলত সে-সমস্তই ডিঙিয়ে। শুনলে মনে হত যেন কী একটি মানে আছে।— মানে ছিল বৈকি। কিন্তু, সেটা কানের সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়ে আন্দান্ত করতে হত। আমার 'অভুত-রত্নাকর' সভার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বাচম্পতি মশায়। প্রথম বয়সে পড়াশুনা করেছিলেন বিস্তর, তাতে মনের তলা পর্যন্ত গিয়েছিল ঘুলিয়ে। হঠাৎ এক সময়ে তাঁর মনে হল, ভাষার শব্দগুলো চলে অভিধানের আঁচল ধ'রে। এই গোলামি ঘটেছে ভাষার কলিযুগে। সত্যযুগে শব্দগুলো আপনি উঠে পড়ত মুধ্ব। সঙ্গে সঙ্গেই মানে আনত টেনে। তিনি বলতেন, শব্দের আপন কাজই

#### গল্পদল্ল

হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার বোঝাবে কে। একদিন একটা নমুনা শুনিয়ে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। বললেন, আমার নায়িকা যখন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে 'দিন রাত তোমার ঐ হিদ্হিদ্-হিদিকারে আমার পাঁজপ্পুরিতে তিড়িভঙ্ক লাগে', তখন তার মানে বোঝাতে পণ্ডিতকে ডাকতে হয় নি। যেমন পিঠে কিল মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের দরকার হয় না।

সভাপতি একদিন বিষয়টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওহে বাচস্পতি, সেই ছেলেটার কী দশা হল।

বাচম্পতি বললেন, সে ছেলেটার বুঝকিন্ গোড়া থেকেই ছিল বুঝভুমুল গোছের। তার নাম দিয়েছিলাম বিচ্কুমুকুর।

মথুরবাবু জিজ্ঞেদ করলেন, ও নামটা কেন।

বাচম্পতি বললেন, সে যে একেবারেই বিচ্কুম্কুর। পাঠশালার পেডেণ্ডোকে দেখলেই তার আন্তারা যেত ফুস্কলিয়ে। বুকের ভিতরে করতে থাকত কুডুকুর কুডুকুর। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্কে যাবে, এ কথাটা বলেছিল পাড়ার সব-চেয়ে যে ছিল পেড়াম্বর হুডুম্কি। একটুরম্ন— ব্ঝিয়ে বলি। পেডেণ্ডো কথাটা বালি দ্বীপের কাছে পেয়েছি। তাদের মুখের পণ্ডিত শক্ষটা আপনিই হয়ে উঠেছে পেডেণ্ডো। ভেবে দেখুন, কত বড়ো ওজ্বন, ওর বিত্যের বোঝা ঠেলে নিয়ে যেতে দশ-বিশ জন ডিগ্রিধারী জোয়ানের দরকার হয়। আর পণ্ডিত— ছোঃ, তুড়ি দিয়ে তুড়তুড় ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

অটলদা বললেন, বাচম্পতি, তোমার আজকেকার বর্ণনাটা যে একে-বারেই চলতি গ্রাম্য ভাষায়। এ তোমাকে মানায় না। সেই সেদিন যে সাধু ভাষা বেরিয়েছিল তোমার মুখ দিয়ে, যার সংবংস্থনিত হার্দিক্যে বুদবৃধিদের মন তিংতিড়ি তিংতিড়ি করে ওঠে, সেই ভাষার একটু নমুনা আজ এদের শুনিয়ে দাও। যে-ভাষায় ভারতের ইতিহাসটি গেঁথেছ, যার গুরু ভার হিসেব করে

## বাচস্পতি

বলেছিলে ভূঞ্মানিত ভাষা, তার পরিচয়টা চাই। শুনে এদের সকলের আন্তার। কাঁচ্কলিয়ে যাক।

বাচস্পতি মশায় শুরু করলেন, সম্মম্মরাট সমুত্রগুপ্তের ক্রেস্কটাকৃষ্ট ছরিৎত্রম্যস্ত পর্যগাসন উত্থ্যাসিত—

একজন সভাসদ বললেন, বাচম্পতি মশায়, উখুংসিত কথাটা শোনাচ্ছে ভালো, ওর মানেটা বুঝিয়ে দিন।

পণ্ডিতজি বললেন, ওর মানে উখ্যংসিত।

তার মানে ?

তার মানে উখুংসিত।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, তার মানে হতেই পারে না। মেরে-কেটে একটা মানে দিতেও পারি।

কী বকম।

ভিরভিংগট্ট।

আর বলতে হবে না, স্পষ্ট বুঝেছি, বলে যান।

বাচম্পতি আবার শুরু করে দিলেন, সম্মন্মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেস্কটাকৃষ্ট ছরিংত্রম্যন্ত পর্যুগাসন উত্থাংসিত নিরংকরালের সহিত—

মথুরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কেমন মশায়, বুঝেছেন তো নিরংকরাল—

একেবারে জলের মতো। ওর চেয়ে বেশি বুঝতে চাই নে— মুশকিল হবে। বাচস্পতি আবার ধরলেন, নিরংকরালের সহিত অজ্ঞাতশক্র অপরিপর্যশ্মিত গর্গরায়ণকে পরমন্তি শয়নে সমুসদ্গারিত করিয়াছিল।

এই পর্যন্ত বলে বাচম্পতি মশায় একবার সভাস্থ সকলের মুখের দিকে

#### গরসর

চোখ বৃলিয়ে নিলেন। বললেন, দেখুন একবার, সহজ কাকে বলে! অভিধানের প্রয়োজনই হয় না।

সভার লোকেরা বললে, প্রয়োজন হলেই বা পাব কোথায়। বাচস্পতি মশায় একট চোথ টিপে বললেন, ভাবখানা বুঝেছেন তো ?

মথুরবাবু বললেন, বুঝেছি বৈকি। সমুদ্রগুপ্ত অজ্ঞাতশক্রকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন। আহা বাচস্পতি মশায়, লোকটাকে একেবারে সমুসদ্গারিত করে দিলে গো— একেবারে পরমস্তি শয়নে।

বাচম্পতি বললেন, ছোটোলাট একবার এসেছিলেন আমাদের পাড়ার স্কুলে বুটের ধুলো দিয়ে যেতে। তথন আমি তাঁকে এই বুগবুলবুলি ভাষার একটা ইংরেজি ভর্জমা শুনিয়েছিলুম।

সভাস্ত সকলেই বললেন, ইংরেজিটা শোনা যাক।

বাচম্পতি পড়ে গেলেন, দি হাব্বার্ফুয়াস ইন্ফ্যাচ্ফুয়েশন অব আকবর ডর্বেণ্ডিক্যালি ল্যাসেরটাইজট্ দি গর্ব্যাণ্ডিজ্স্ অফ হুমায়ুন।— শুনে ছোটোলাট একেরারে টরেটম্ বনে গিয়েছিলেন; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুস্কায়িত। হেড পেডেণ্ডার টিকির চার ধারে ভেরেণ্ডম্ লেগে গেল, সেক্রেটারি চৌকি থেকে তড়তং করে উৎখিয়ে উঠলেন। ছেলেগুলোর উজবুমুখাে ফুড়ফুড়োমি দেখে মনে হল, তারা যেন সব ফিরিচ্পুসের একেবারে চিক্চাকস্ আমদানি। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিলুম।

সভাপতি বললেন, বাচম্পতি, এইখানেই ক্ষান্ত দাও হে, আর বেশিক্ষণ চললে পরাগগলিত হয়ে যাব। এখনি মাথাটার মধ্যে তাজ্ঞাম্ মাজ্ঞাম্ করছে।

বাচম্পতি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে সভাপতির ভাষা এতদিনে ওঁদের মুখবুদ্বুদী শব্দে রঝম্ গঝম্ করে উঠত।

যার যত নাম আছে সব গড়া-পেটা, যে নাম সহজে আসে দেওয়া যাক সেটা---এই ব'লে কাউকে সে ডাকে বৃজ্কুল, আদরুম ডাকত সে যে ছিল অতুল। মোতিরাম দাস নিল নাম মুচকুস, কাশিরাম মিত্তির হল পুচফুস। পাঁশগাড়ি নাম নিল পাঁচকড়ি ঘোষ, আজ হতে বাজুৱাই হল আশুতোষ। ভুষকুড়ি রায় হল শ্রীমজুমদার, कूर्नम रुख़ राम रा छिम रक्नात । यिनिन यूथीत्र नाम निन ज्ञक्रिन, সেদিন স্বামীর সাথে হল ঘুষোঘুষি। পিচকিনি নাম দিল যবে ললিভারে দাদা এসে রাস্কেল ব'লে গেল তারে। মিঠে মিঠে নাম যত মানে দিয়ে ঘেরা. সে বলত, ভাবীকালে র'বে না তো এরা— পিত্ত নাশিবে নাম যদি হয় ভিতো. ভুজকালি নাম দেখো আমি নিয়েছি তো। পাড়ার লোকেরা বলে ঘিরে তার বাড়ি— ভাবীকালে পৌছিয়ে দিব তবে গাডি।

### গলসভা

বেচারা গতিক দেখে দিল মুখ ঢাকা,
পিছে পিছে তাড়া করে মেসো আর কাকা।
দিয়েছিল যে মেয়ের নাম উজকুড়ি,
সঙ্গে উকিল নিয়ে এল তার খুড়ি।
শুনলে সে কেস্ হবে ডিফামেশনের,
ছেড়ে দিলে কাজ নাম-পরিবেশনের।

# পায়ালাল

দাদামশায়, তোমার পাগলের দলের মধ্যে পারালাল ছিল খুব্ নজুন রকমের।

জান দিদি, পাগলরা প্রত্যেকেই নতুন, কারো সঙ্গে কারো মিল হয় না। যেমন তোমার দাদামশায়। বিধাতার নতুন পরীকা। ছাঁচ তিনি ভেঙে ফেলেন। সাধারণ লোকের বৃদ্ধিতে মিল হয়, অসাধারণ পাগলের মিল হয় না। তোমাকে একটা উদাহরণ দেখাই।

আমার দলে একজন পাগল ছিল, তার নাম ত্রিলোচন দাস। সে তিন ক্রোশ পথ না ঘুরে কখনো বাড়ি যেত না।

জিজ্ঞাসা করলে বলত, বাবা, যমের চর চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ফাঁকি দিতে না পারলে রক্ষে নাই। জান তো, আমার বাবা ছিলেন কিরকম একগুঁয়ে মানুষ ? পাগল বললেই হয়। কোনোমতেই আমার পরামর্শ মানতেন না। বরাবর তিনি সিধে রাস্তায় বাড়ি গিয়েছেন— তার পরে জান তো ? আজ তিনি কোথায়। আর, আমি আজ সাত বছর ধরে পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে আমার পুবের দিকের বাড়িতে যাই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, ভোজুমগুলের বাড়িতে আমার পুজোর নেমস্তর।

জগতে যত বৃদ্ধিমান আছে সকলেই সিধে রাস্তায় বাড়ি যায়। বিশ্ববন্ধাণ্ডে কেবল একজন আছে যে বাড়ি যেতে তিন ক্রোশ পথ বেঁকে যায়।

আমার ছই-নম্বরের কথা শোনো; সে বাচস্পতির কথা শুনে বলত, আহা, লোকটা একেবারে বেহেড হয়ে গেছে। আর, বাচস্পতি তার কথা শুনে মুখ টিপে হাসতেন; বলতেন, এই লোকটার মগজে আছে বুজগুরুলের বাসা।

প্রেসিডেন্ট বললেন, কী হে হাজরা, তোমার বাড়ির হয়েছিল কী।

#### গৱসৱ

এতকালের পৈতৃক ঘরটা পথের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। এমন দৌড় মারলে, কোনো চিহ্ন রাখলে না কোথাও।

वला की।

আজে হাঁ৷ মহারাজ, কলকাতায় হয়েছি মামুষ। বাবার মৃত্যুর পর কিছু টাকা এল হাতে। ঠিক করলেম, পৈতৃক ভিটেটা একবার দেখে আসা দরকার। সেই ভিটের কথা এইটুকু মাত্র জানতুম— পাঁচকুণ্ডু গ্রামে ছিল তার ভিত, ভোজুঘাটার সাড়ে সাত ক্রোশ তফাতে। শুভদিন দেখে নৌকো করে পোঁছলাম ভোজুঘাটায়। কেউ ঠিকানা বলতে পারলে না। চললেম খুঁজে বের করতে, মুদির দোকান থেকে চিঁড়ে মুড়কি নিলুম বেঁধে। সাত ক্রোশ পার হতে বাজল রান্তির ন'টা। চার দিকে পোড়ো জমি, আগাছায় জলল, ভিটের কোনো চিহ্ন নাই। বারবার যাওয়া-আসা করেছি, ভিটে খুঁজে পাই নে। রাস্তার দোকানি আমাকে দেখে কী ভাবলে কে জানে, হুর্দশার কথা শুনল আমার কাছে। বললে, এক কাজ করো বাপু, বোড়োগ্রামে বিখ্যাত গণংকার মধুস্থান জ্যোতিষী কুষ্টি দেখে তোমার ভিটের খবর দিতে পাববেন।

কোথা থেকে তিনি খবর পেয়েছেন আমার হাতে কিছু মাল আছে। খুব ফুর্তি করে গণনায় বসে গোলেন। অনেক আঁকজোঁক কেটে শেষকালে বললেন, আপনার ঘরের সঙ্গে রাস্তার ঘোরতরো মন-কমাকষি হয়ে গেছে; একেবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ; ভিটে রেগে দৌড় মেরেছে মাসির বাড়িতে।

ব্যস্ত হয়ে বললেম, মাসির বাড়িটা কোথায়।

শুনে বিশ্বাস করবেন না, একেবারে সাত হাত মাটির নীচে। ঐখানে মামুষ হয়েছিল, ঐখানেই মুখ লুকিয়েছে।

তা হলে এখন উপায় ?

## পায়ালাল

আছে উপায়। আপনি যান কলকাতায় ফিরে, উপযুক্ত-মতো কিছু টাকা রেখে যান। ঠিক সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে আসবেন। মাসিকে খুশি ক'রে আপনার পৈতৃক বাড়ি ফিরিয়ে আনব। কিন্তু, কিছু দক্ষিণা লাগবে।

আমি বললেম, তা যত লাগে লাগুক, আপনি ভাববেন না। পৈতৃক ভিটে আমার চাই।

আশ্চর্য জ্যোতিষীর বাহাছরি। সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে এসে ভোজুঘাটার থেকে মেপে ঠিক সাড়ে সাত ক্রোশ পেরুলুম। যেথানে কিছু ছিল না সেথানে বাসাটা উঠেছে মাথা তুলে। আমি বললুম, কিন্তু, গণকঠাকুর, বাসাটা যে ঠেকছে একেবারে চাঁছাপোছা নতুন ?

গণকঠাকুর বললেন, হবে না ? মাসির বাড়িতে খেয়েদেয়ে একেবারে চিক্চিকিয়ে উঠেছে!

আপনারা হাসাহাসি করছেন, কিন্তু এ একেবারে আমার স্বচক্ষে দেখা। আমকাঠের দরজা জানালা আর তালকাঠের কড়ি বরগা। আমার কলেজী বন্ধুরা কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আমার বালুকডাঙার বিখ্যাত পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীকে ডাকিয়ে আনলুম বিধান দিতে। তিনি বললেন, সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে পথের সঙ্গে ঘরের আড়াআড়ি নিয়ে।

এর বেশি আর একটিও কথা বলতে চাইলেন না। আমি কলকাতার বন্ধুদের ঠেলা দিয়ে বললুম, কেমন!

পান্নালালের গল্পটা শুনে বাচস্পতি মূচকে হেসে বললেন, ভোরস্ভোল।

মাটি থেকে গড়া হয়, পুন হয় মাটি, আবার গড়িতে তারে দিনরাত খাটি। একই মদলায় তারে ভাঙে আর গড়ে, পুরোনোটা বারে বারে নৃতনেতে চড়ে। গেছে যাহা তাও আছে, এই বিশ্বাদে ফাঁকা যেথা দেখা মন ফিরে ফিরে আদে

# ठन्पनी

জান'ই তো সেদিন কী কাণ্ড। একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলেম আরকি, কিন্তু তলায় কোথায় যে ফুটো হয়েছে তার কোনো খবর পাওয়া যায় নি।
না মাথা ধরা, না মাথা ঘোরা, না গায়ে কোথাও ব্যথা, না পেটের মধ্যে একটুও
খোঁচাখুঁচির তাগিদ। যমরাজার চরগুলি খবর-আসার সব দরজাগুলো বন্ধ
ক'রে ফিস্ ফিস্ ক'রে মন্ত্রণা করছিল। এমন স্কবিধে আর হয় না। ডাক্তারেরা
কলকাতায়— নকাই মাইল দূরে। সেদিনকার এই অবস্থা।

সদ্ধে হয়ে এসেছে। বারান্দায় বসে আছি। ঘন মেঘ ক'রে এল। বৃষ্টি হবে বৃঝি। আমার সভাসদ্রা বললে, ঠাকুরদা, একসময় শুনেছি তৃমি মুখে মুখে গল্প ব'লে শোনাতে, এখন শোনাও-না কেন।

আর-একটু হলেই বলতে যাচ্ছিলুম, ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েছে ব'লে।

এমন সময় একটি বৃদ্ধিমতী বলে উঠলেন, আজকাল আর বৃঝি তুমি পার না ?

এটা সহ্য করা শক্ত। এ যেন হাতির মাথায় অঙ্কুশ। আমি বুঝলুম, আজ আমার আর নিস্তার নেই। বললুম, পারি নে তা নয়— পারি। তবে কিনা—

বাকিটা আর বলা হল না। মনে মনে তখন রাজপুতনা থেকে গল্প তলপ করতে আরম্ভ করেছি। খানিকটা কাসলুম। একবার বললুম, রোসো, একবার একটুখানি দেখে আসি, কে যেন এল।

কেউ আসে নি। শেষকালে বসতে হল।

যমদৃতগুলো মোটের উপরে হাঁদা। একটু নড়তে গেলেই ধুপধাপ ক'রে শব্দ করে, আর তাদের শেল-শূল-ছুরি-ছোরাগুলো ঝন্ঝনিয়ে ওঠে। সেদিন কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ।

সদ্ধ্যা হয়েছে, পথিক চলেছেন গোরুর গাড়িতে করে। পরদিন স্কালে রাজ্মহলে গৌছলে নৌকো নিয়ে তিনি যাত্রা করবেন পশ্চিমে। তিনি রাজ-পুত, তাঁর নাম অরিজিং সিংহ। বাংলাদেশে ছোটো কোনো রাজার ঘরে সেনাপতির কাজ করতেন। ছুটি নিয়ে চলেছেন রাজপুতনায়। রাত্রি হয়ে এসেছে। গাড়িতে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাং একসময় জেগে উঠে দেখলেন, গাড়ি চলেছে বনের মধ্যে। গাড়োয়ানকে বললেন, ঘাটের রাস্তা ছেড়ে এখানে কেন।

গাড়োয়ান বললে, আমাকে চিনলেই বুঝবেন কেন।

তার পাগড়িটা অনেকথানি আড় ক'রে পরা ছিল। সোজা ক'রে পরতেই অরিজিৎ বললেন, চিনেছি। ডাকাতের সর্দার পরাক্রম সিংহের চর তুমি। অনেক-বার তোমার হাতে পড়েছিলুম, এড়িয়ে এসেছি।

সে বললে, ঠিক ঠাওরেছেন, এবার এড়াতে পারছেন না। চলুন আমার মনিবের কাছে।

অরিজিৎ বললেন, উপায় নেই, যেতেই হবে। কিন্তু, ভোমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হবে না।

গাড়ি চলল বনের মধ্যে। এর আগের কথাটা এবার খুলে বলা যাক।

অরিজিং বড়ো ঘরের ছেলে। মোগল সমাট তার রাজ্য নিলে কেড়ে, তিনি এলেন বাংলাদেশে পালিয়ে। এখান থেকে তৈরি হয়ে একদিন তাঁর রাজ্য ফিরে নেবেন, এই ছিল তাঁর পণ। এ দিকে পরাক্রম সিং মুসলমানদের হাতে তাঁর বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে ডাকাতের দল বানিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে; অরিজিতের সঙ্গে বিবাহ হয়, এই ছিল তাঁর চেষ্টা। কিন্তু, জাতিতে তিনি অরিজিতের সমান দরের ছিলেন না, তাঁর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে অরিজিং রাজী নন।

### **इन्प**नी

রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। তাঁকে পরাক্রমের দরবারে এনে দাঁড় করালে পরাক্রম বললেন, ভালো সময়েই এসেছ, বিয়ের লগ্ন পড়বে আর তুদিন পরে। ভোমার জন্ম বরসজ্জা সব তৈরি।

অরিজিৎ বললেন, অস্থায় করবেন না। সকলেই জানে, আপনার গুষ্টিতে মুসলমান রক্তের মিশল ঘটেছে।

পরাক্রম বললেন, কথাটা সত্য হতেও পারে, সেইজন্মেই ভোমার মতো উচ্চ কুলের রক্ত মিশল ক'রে আমার বংশের রক্ত শুধরে নেবার জন্মে এতদিন চেষ্টা করেছি। আজ সুযোগ এল। তোমার মানহানি করব না। বন্দী করে রাখতে চাই নে, ছাড়া থাকবে। একটা কথা মনে রেখো, এই বন থেকে বেরোবার রাস্তা না জানলে কারোর সাধ্যি নেই এখান থেকে পালায়। মিছে চেষ্টা কোরোনা, আর যা ইচ্ছা করতে পার।

রাত্রি অনেক হয়েছে। অরিজিতের ঘুম নেই, বসেছেন এসে কাশিনী নদীর ঘাটে বটগাছের তলায়। এমন সময় একটি মেয়ে, মুখ ঘোমটায় ঢাকা, তাঁকে এসে বললে, আমার প্রণাম নিন। আমি এখানকার সর্দারের মেয়ে। আমার নাম রঙনকুমারী। আমাকে সবাই চন্দনী ব'লে ডাকে। আপনার সঙ্গে পিতাজি আমার বিবাহ অনেকদিন থেকে ইচ্ছা করেছেন। শুনলেম, আপনি রাজী হচ্ছেন না। কারণ কী বলুন আমাকে। আপনি কি মনে করেন আমি অম্পুশ্য।

অরিজিৎ বললেন, কোনো মেয়ে কখনো অস্পৃশ্য হয় না, শাস্ত্রে বলেছে।

তবে কি আমাকে দেখতে ভালো নয় ব'লে আপনার ধারণা। তাও নয়, আপনার রূপের স্থনাম আমি দূর থেকে শুনেছি। তবে আপনি কেন কথা দিচ্ছেন না।

#### গল্পসন্ত

অরিজিং বললেন, কারণটা খুলে বলি। করঞ্জরের রাজকন্সা নির্মলকুমারী আমার বহুদ্র-সম্পর্কের আত্মীয়া। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি। তিনি আজ বিপদে পড়েছেন। মুসলমান নবাব তাঁর পিতার কাছে তাঁর জন্মে দৃত পাঠিয়েছিলেন। পিতা কন্সা দিতে রাজী না হওয়াতে যুদ্ধ বেধে গেল। আমি তাঁকে বাঁচিয়ে আনব, ঠিক করেছি। তার আগে আর-কোথাও আমার বিবাহ হতে পারবে না, এই আমার পণ। করঞ্জর রাজ্যাট ছোটো, রাজার শক্তি অল্প। বেশি দিন যুদ্ধ চলবে না, জানি, তার আগেই আমাকে যেতে হবে। চলেছিলেম সেই রাস্তায়, পথের মধ্যে তোমার পিতা আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। কী করা যায় তাই ভাবছি।

মেয়েটি বললে, আপনি ভাববেন না। এখান থেকে আপনার পালাবার বাধা হবে না, আমি রাস্তা জানি। আজ রাত্রেই আপনাকে বনের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে হবে, কেননা এ বনের পথের সংকেত বাইরের লোককে জানতে দিতে চণ্ডেশ্বরীদেবীর মানা আছে; তা ছাড়া আপনার হাতে পরাব শিকল। তার যে কী দরকার পথেই জানতে পারবেন।

অরিজিৎ চোখ-বাঁধা হাত-বাঁধা অবস্থায় ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চন্দনীর পিছন-পিছন চললেন। সে রাত্রে ডাকাতের দল সবাই ভাঙ খেয়ে বেহোঁশ। কেবল পাহারায় যে সর্দার ছিল সেই ছিল জেগে। সে বললে, চন্দনী, কোথায় চলেছ।

চন্দনী বললে, দেবীর মন্দিরে।

ঐ বন্দীটি কে।

বিদেশী, ওকে দেবীর কাছে বলি দেব। তুমি পথ ছেড়ে দাও।
সে বললে, একলা কেন।

## **ठन्म**नी

দেবীর আদেশ, আর-কাউকে সঙ্গে নেওয়া নিষেধ।

ওরা বনের বাইরে গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত্রি প্রায় হয়েছে ভোর। চন্দনী অরিজিংকে প্রণাম করে বললে, আপনার আর ভয় নেই। এই আমার কঙ্কণ, নিয়ে যান, দরকার হলে পথের মধ্যে কাজে লাগতে পারে।

অরিজিৎ চললেন দ্র পথে। নানা বিদ্ন কাটিয়ে যতই দিন যাচ্ছে ভয় হতে লাগল, সময়মত হয়তো পৌছতে পারবেন না। বহুকষ্টে করঞ্জর রাজ্যের যখন কাছাকাছি গিয়েছেন খবর পেলেন, য়ুদ্ধের ফল ভালো নয়। হুর্গ বাঁচাতে পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, মুসলমানেরা দখল করে নিতে পারবে, তাতে সন্দেহ নেই। অরিজিৎ আহার নিলা ছেড়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন হুর্গের কাছাকাছি গিয়েছেন দেখলেন, সেখানে আগুন জলে উঠেছে। বুঝলেন মেয়েরা জহরত্রত নিয়েছে। হার হয়েছে, তাই সকলে চিতা জালিয়েছে মরবার জত্যে। অরিজিৎ কোনোমতে হুর্গে পৌছলেন। তখন সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। মেয়েরা আর কেউ নেই। পুরুষরা তাদের শেষ লড়াই লড়ছে। নির্মলকুমারী রক্ষা পেল, কিন্তু সে মৃত্যুর হাতে, তাঁর হাতে নয়— এই ছঃখ। তখন মনে পড়ল চন্দনী তাঁকে বলেছিল, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে পর তোমাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে; সেজন্যে, যতদিন হোক, আমি পথ চেয়ে থাকব।

তার পর ছই মাস চলে গেল। ফাল্কনের শুক্রপক্ষে অরিজিং সেই বনের মধ্যে পৌছলেন। শাঁখ বেজে উঠল, সানাই বাজল, সবাই পরল নতুন পাগড়ি লাল রঙের, গায়ে ওড়ালো বাসন্তী রঙের চাদর। শুভলগ্নে অরিজিতের সঙ্গে চন্দনীর বিবাহ হয়ে গেল।

### গল্পসন্ত

এই পর্যস্ত হল আমার গল্প। তার পরে বরাবরকার অভ্যাসমত শোবার ঘরে কেদারায় গিয়ে বসলুম। বাদলার হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে-হবে করছে। সুধাকাস্ত দেখতে এলেন, দরজা জানালা ঠিকমত বন্ধ আছে কি না। এসে দেখলেন, আমি কেদারায় বসে আছি। ডাকলেন, কোনো উত্তর নেই। স্পর্শ করে বললেন, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, চলুন বিছানায়।

কোনো সাড়া নেই। তার পরে চৌষট্টি ঘণ্টা কাটল অচেতনে।

. .

দিন-খাটুনির শেষে বৈকালে ঘরে এসে আরাম-কেদারা যদি মেলে, গল্লটি মনগড়া, কিছু বা কবিতা পড়া, সময়টা যায় হেসে-খেলে। হোথায় শিমুলবন, পাথি গায় সারাখন, ফুল থেকে মধু খেতে আসে। ঝোপে ঘুন্ধু বাসা বেঁধে সারাদিন স্থর সেধে আধো ঘুম ছড়ায় বাতাসে। গোয়ালপাড়ার গ্রামে মেয়েরা নদীতে নামে, কলরব আসে দূর হতে। চারি দিকে ঢেউ ভোলে, বটছায়া জলে দোলে, বালিকা ভাসিয়া চলে স্রোতে। দিয়ে জুঁই বেল জবা সাজানো স্বহন-সভা, আলাপ প্রলাপ জেগে ওঠে— ঠিক স্থুরে তার বাঁধা, মূলতানে তান সাধা, গল্প-শোনার ছেলে জোটে।

# **ध्वर्**म

## দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি।—

প্যারিদ শহরের অল্প একটু দূরে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপাঁয়। তাঁর সারা জীবনের শথ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল ক'রে নতুন রকমের স্থিষ্টি তৈরি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফুলের ফলের স্বভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে যেত। এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য। বাগান নিয়ে তিনি যেন জাত্ব করতেন। লাল হত নীল, সাদা হত আলতার রঙ, আঁটি যেত উড়ে, খোসা যেত খসে। যেটা ফলতে লাগে ছ মাস তার মেয়াদ কমে হত ছ মাস। ছিলেন গরিব, ব্যাবসাতে স্থবিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিফ তাকে দামী মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার মতলব ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এসে বলত, কী ফুল ফুটেছে আপনার সেই গাছটাতে, চার দিক থেকে লোক আসছে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাছে।

তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

তাঁর জীবনের খুব বড়ো শখ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল ক্যামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্রের আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সঙ্গিনী। তাকে তিনি তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমত বৃদ্ধি করে কলমের জোড় লাগাতে সে তার বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালী রাখতে দেয় নি। সে নিজে হাতে মাটি খুঁড়তে, বীজ বুনতে, আগাছা নিড়োতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এ ছাড়া রেঁধেবেড়ে বাপকে খাওয়ানো, কাপড

সেলাই করে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া— সব কাজের ভার নিয়েছিল নিজে। চেস্ট্নাট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই ঘরটি সেবায় শাস্তিতে ছিল মধুমাথা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা থেতে থেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মণিমানিক দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হয়েছে ছটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর-কোথাও এ পাওয়া যাবে না।

যে ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্যাক মাঝে মাঝে কাজে যোগ দিতে আসত; কানে কানে জ্ঞিগ্রেস করত, শুভদিন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত; বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইত না।

জর্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোখের জল লুকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না বাবা। আমাদের এই বাগানকৈ প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

মেয়েটি তখন হলদে রজনীগন্ধা তৈরি করে তোলবার পরখ করছিল। বাপ বলেছিলেন, হবে না; মেয়ে বলেছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যুদ্ধ থেকে বাপ ফিরে এলে তাঁকে অবাক করে দেবে, এই ছিল তার পণ।

ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল ছ দিনের ছুটিতে রণক্ষেত্র থেকে খবর দিতে যে, পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্মা। নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই সুখবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণস্ক নিয়ে ছারখার হয়ে গেল বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লম্বা দৌডের

#### গল্পসল

কামানের গোলা এসে পড়েছিল পাঁচিশ মাইল তফাত থেকে। একে বলে কালের উন্নতি।

সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো ছই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহুকালের জড়ো-করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ। মান্থবের হাতের তেমন গুণপনা আর-কখনো হয় নি, হবে না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কারদানিতে সভ্যতার অন্তুত বাহাছরি। কিন্তু, হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্পকালের আঁচড়ে কামড়ে ছি'ড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলতে মন যায় না।

মানুষ সবার বড়ো জগতের ঘটনা মনে হ'ত মিছে না এ শাস্ত্রের রটনা। তখন এ জীবনকৈ পবিত্র মেনেছি যথন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি। ভোরবেলা জানালায় পাখিগুলো জাগালে ভাবিতাম. আছি যেন স্বর্গের নাগালে। মনে হ'ত, পাকা ধানে বাঁশি যেন বাজানো, মায়ের আঁচল-ভরা দান যেন সাজানো। তরী যেত নীলাকাশে সাদা পাল মেলিয়া, প্রাণে যেত অজানার ছায়াখানি ফেলিয়া। বুনো হাঁস নদীপারে মেলে যেত পাখা সে, উতলা ভাবনা মোর নিয়ে যেত আকাশে। নদীর শুনেছি ধ্বনি কত রাত তুপুরে, অপ্সরী যেত যেন তাল রেখে নুপুরে। পূজার বেজেছে বাঁশি ঘুম হতে উঠিতেই. পুজায় পাড়ার হাওয়া ভরে যেত ছুটিতেই। বন্ধুরা জুটিভাম কত নব বরুষে, স্থায় ভরিত প্রাণ মুহ্নদের পরশে। পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে সভাতা দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে।

#### গৱসল্ল

শভ্যতা কারে বলে ভেবেছিত্ব জানি তা—
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের,
তার সব চেয়ে কাজ মামুষকে পেষণের।
মামুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অমুরে,
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে।
মামুষকে ভূল ক'রে গড়েছেন বিধাতা,
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।
দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশের রোদনে,
তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রমসংশোধনে।
আজ তিনি নররূপী দানবের বংশে
মামুষ লাগিয়েছেন মামুষের ধ্বংদে।

# ভালোমানুষ

ছিঃ, আমি নেহাত ভালোমামুষ।

কুসমি বললে, কী যে তুমি বল তার ঠিক নেই। তুমি যে ভালোমামুষ সেও কি বলতে হবে। কে না জানে, তুমি ও-পাড়ার লোটনগুণ্ডার দলের সর্দার নও। ভালোমানুষ তুমি বল কাকে।

এইবার ঠিক প্রশ্নটা এসেছে তোমার মূখে। ভালোমান্ন্র তাকেই বলে যে অক্যায়ের কাছেও নিজের দখল ছেড়ে দেয়, দরাজ হাতের গুণে নয়, মনের জোর নেই ব'লেই।

যেমন ?

যেমন আজই ঘটেছিল সকালে। বেশ একট্থানি গুছিয়ে নিয়ে লিখতে বসেছিলুম, এমন সময় এসে হাজির পাঁচকড়ি। একেবারে সাহারা থেকে সিমুম হাওয়া বয়ে গেল, শুকিয়ে গেল মনের মধ্যে যা-কিছু ছিল তাজা। এ একটি প্রাণী বিধাতার কারখানা থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়েছিল, কোনো মামুষের সঙ্গে কোনোখানেই জোড় মেলে না। এক সময়ে ক্যাল্কাটাকে উচ্চারণ করেছিল কালকুট্টা, সেই অবধি সবাই ওকে ডাকত কালোকুত্তা। শুনতে শুনতে সেটা ওর কানে সয়ে গিয়েছিল। ইঙ্কুলে কেউ ওকে দেখতে পারত না। একদিন আমাদের রমেন 'রাস্কেল' ব'লে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘুঁষিয়ে ওর নাক বাঁকিয়ে দিয়েছিল; ব'লে রেখেছিল, এর পরের বারে কান দেবে বাঁকা ক'রে।

এসেই সে বসল আমার লেখাপড়া করার চৌকিটাতে। ভালোমানুষের মুখ দিয়ে বেরোল না, ওখানে আমি কাজ করব। ডেস্কের উপর ঝুঁকে যেন অক্তমনে এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে দোষ হত না যে,

ওগুলো দরকারি জিনিস, ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। কিন্তু— কী আর বলব। বললে, অনেক কাল দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। শুরু করলে, আহা, আমাদের সেই ইন্ধুলের দিন ছিল কী মুখের। গল্প লাগালে থোঁড়া গোবিন্দ ময়রার। দেখি, আন্তে আন্তে সরে যাচ্ছে আমার সোনা-বাঁধানো ফাউন্টেন-পেনটা চাদরের আড়ালে ওর পকেটের দিকে। বললেই হত, ভুল করছ, কলমটা তোমার নয়, ওটা আমার। কিন্তু, আমি যে ভালোমামুষ, ভজলোকের ছেলে— এতবড়ো লজ্জার কথা ওকে বলি কী ক'রে। ওর চুরি-করা হাতটার দিকে চাইতেই পারলুম না। সন্দেহ করছি লোকটা ব'লে বসবে, আজ এখানেই খাব। বলতে পারব না, না, সে হবে না। ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠেছি। হঠাৎ মাথায় বৃদ্ধি এল; ব'লে বসলুম, রমেনের ওখানে আমাকে এখনি যেতে হবে।

কালোকুত্তা বললে, ভালো হল, তোমার সঙ্গে একত্রেই যাওয়া যাক। ইমুল ছেড়ে অবধি তার সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি।

কী মুশকিল। ধপ্ করে বদে পড়লুম। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললুম, রুষ্টি পড়ছে দেখছি।

ও বললে, তাতে হয়েছে কী। আমার ছাতা নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে এক ছাতাতেই যেতে পারব।

আর কেউ হলে জোর করেই বলত, সে হবে না। কিন্তু, আমার উপায় নেই। তা, ভালোমাত্রষ হলেও বিপদে পড়লে আমার মাথাতেও বৃদ্ধি জোগায়। আমি বললুম, অত অম্ববিধা করবার দরকার কী। তার চেয়ে বরঞ্চ ছাতাটা তৃমি নিয়ে যাও, যখনি মুযোগ হবে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

আর সে তিলমাত্র দেরি করল না। বললে, প্ল্যানটা শোনাচ্ছে ভালো। ছাতাটা বগলে করে চট্পট্ সরে পড়ল। ভয় ছিল, ফাউন্টেন-পেনের খোঁজ উঠে পড়ে। ছাতা ফেরাবার স্থযোগ কোনোদিনই হবে না। হায় রে, আমার

## ভালোমানুষ

পনেরো টাকা দামের সিল্কের ছাতাটা! ছাতা ফিরবে না, ফাউন্টেন-পেনও ফিরবে না, কিন্তু সব চেয়ে আরামের কথা হচ্ছে— সেও ফিরবে না।

কী বল দাদামশায়— ভোমার সেই ফাউন্টেন-পেন, সেই ছাতা, তুমি ফিরে পাবে না ?

ভদ্র বিধান -মতে ফিরে পাবার আশা নেই।

আর, অভদ্র বিধান -মতে ?

ভালোমান্থষের কুষ্টিতে সে লেখে না।

আমি তো ভালোমামুষ নই, আমি তাকে চিঠি লিখব— তোমার সে কথা জানবার দরকার হবে না।

আরে ছি ছি, না না, সে কি হয়। আর, লিখে হবেই বা কী। সে বলবে, আমি নিই নি।

জানি, ও তাই বলবে। কিন্তু, আমরা যে জেনেছি ও চুরি করেছে, সেইটেই ওকে আমি জানাতে চাই।

সর্বনাশ! ঠিক সেইটেই ওকে জানাতে চাই নে— ভদ্রলোকের ছেলে চুরি করেছে— ছি ছি, কতবড়ো লজ্জার কথা। আমার এমন কত গেছে, তুমি তখন জ্বদাও নি। তখন বাউনিঙের কবিতার আদর নতুন বেড়েছে। খুব আগ্রহ করে পড়ছিলুম। আমার সাহিত্যিক বন্ধুকে উৎসাহ করে একটা কবিতা পড়ে শোনালুম। তিনি বললেন, এ বইটা আমার নিশ্চয় পড়া চাই, তিন দিন পরেই ফিরিয়ে দেব। আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বললুম, এটা আমি এখন পড়ছি। এতই ভালোমানুষের হ্বরে বলেছিলুম যে, বইটা রাখতে পারা গেল না। দিন কয়েক পরে খবর নিয়ে জানলুম, তিনি গেছেন একটা মকদ্দমার তদ্বির করতে বহরমপুরে। ফিরতে দেরি হবে। আমার জানা হকারকে ব'লে দিলুম, বাউনিঙের

#### গরসহ

বড়ো এডিশনটা যদি পাওয়া যায় আমাকে যেন জানায়। কিছুদিন পরে খবর পেলাম, পাওয়া গেছে। বইটা বের করে দেখালে, আমারই সেই বই। যে পাতাখানায় আমার নাম লেখা ছিল সেই পাতাটা ছেঁড়া। কিনে নিলুম। তার পর থেকে সেই বইখানা লুকিয়ে রাখতে হল, যেন আমিই চোর। আমার লাইত্রেরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাছে বইখানা তাঁর হাতে ঠেকে। আমার কাছে তাঁর বিতে ধরা পড়েছে, এ কথাটা পাছে তিনি জানতে পান। আহা, হাজার হোক, ভদ্রলোক।

আর বলতে হবে না, দাদামশায়, পষ্ট বুঝেছি কাকে বলে ভালোমানুষ।

মণিরাম সভাই স্থায়না, বাহিরের ধাকা সে নেয় না। বেশি ক'রে আপনারে দেখাতে চায় যেন কোনোমতে ঠেকাতে। যোগ্যতা থাকে যদি থাক্-না, ঢাকে তারে চাপা দিয়ে ঢাকনা। আপনারে ঠেলে রেখে কোণেতে তবে সে আরাম পায় মনেতে। যেথা ভারে নিতে চায় আগিয়ে দূরে থাকে দে-সভায় না গিয়ে। বলে না সে, আরো দে বা খুবই দে; ঠেলা নাহি মারে পেলে স্থবিধে। যদি দেখে টানাটানি খাবারে বলে, কী যে পেট ভার, বাবা রে। ব্যঞ্জনে মুন নেই, খাবে তা; মুখ দেখে বোঝা নাহি যাবে তা। যদি শোনে, যা-তা বলে লোকরা বলে, আহা, ওরা ছেলে-ছোকরা। পাঁচু বই নিয়ে গেল না ব'লে; বলে. থোঁটা দিয়ো নাকো তা ব'লে।

## গৱসৱ

বন্ধু ঠকায় যদি, সইবে;
বলে, হিসাবের ভূল দৈবে।
ধার নিয়ে যার কোনো সাড়া নেই
বলে তারে, বিশেষ তো তাড়া নেই।
যত কেন যায় তারে ঘা মারি
বলে, দোষ ছিল বুঝি আমারি।

# যুক্তকুন্তলা

আমার খুদে বন্ধুরা এসে হাজির তাদের নালিশ নিয়ে; বললে, দাদামশায়, তুমি কি আমাদের ছেলেমামুষ মনে কর।

তা, ভাই, ঐ ভূলটাই তো করেছিলুম। আজকাল নিজেরই বয়েসটার ভূল হিসেব করতে শুরু করেছি।

রূপকথা আমাদের চলবে না, আমাদের বয়েস হয়ে গেছে।

আমি বললুম, ভায়া, রূপকথার কথাটা তো কিছুই নয়। ওর রূপটাই হল আসল। সেটা সব বয়েসেই চলে। আচ্ছা, ভালো, যদি পছন্দ না হয় তবে দেখি খুঁজে-পেতে। নিজের বয়েসটাতে ডুব মেরে তোমাদের বয়েসটাকে মনে আনতে চেষ্টা করছি। তার থলি থেকে রূপকথা নাহয় বাদ দিলুম, তার পরের সারে দেখতে পাই মৎস্থনারীর উপাধ্যান। সেও চলবে না। ভোমরা নতুন যুগের ছেলে, থাঁটি থবর চাও; ফস্ করে জিজ্ঞেদ করে বসবে, লেজা যদি হয় মাছের, মুড়ো কী করে হবে মাহুষের! রোসো, তবে ভেবে দেখি। তোমাদের বয়েসে, এমন-কি, তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়েসে আমরা ম্যাজিকওয়ালা হরিশ হালদারকে পেয়ে বসেছিলুম। শুধু তাঁর ম্যাজিকে হাত ছিল না, সাহিত্যেও কলম চলত। আমাদের কাছে সেও ছিল ম্যাজিক-বিশেষ। আজও মনে আছে একটা ঝুল্ঝুলে খাতায় লেখা তাঁর নাটকটা, নাম ছিল মুক্তকুন্তলা। এমন নাম কার মাথায় আসতে পারে! কোথায় লাগে সূর্যমূখী, কুন্দনন্দিনী! তার পর তার মধ্যে যা-সব লম্বা চালের কথাবার্তা, তার বুলিগুলো শুনে মনে হয়েছিল, এ কালিদাসের ছাপ-মারা মাল। বীরাঙ্গনার দাপট কী! আর, দেশ-উদ্ধারের তাল ঠোকা! নাটকের রাজপুত্রটি ছিলেন স্বয়ং পুরুরাজের ভাগ্নে; নাম ছিল রণত্বর্ধষ্ঠ সিং। এও একটা নাম বটে, মুক্তকুস্তলার নামের সঙ্গে সমান

#### গৱসৱ

পাঁয়তারা করতে পারে। আমাদের তাক লেগে গেল।—

আলেকজাণ্ডার এসেছিলেন ভারত জয় করতে। রণত্ধর্ষ বিদায় নিতে এলেন মৃক্তকুস্তলার কাছে। মৃক্তকুস্তলা বললেন, যাও বীরবর, যুদ্ধে জয়লাভ করে এসো, আলেকজাণ্ডারের মুকুট এনে দেওয়া চাই আমার পায়ের তলায়। যুদ্ধে মারা পড়লেও পাবে তুমি স্বর্গলোক, আর যদি বেঁচে ফিরে এস তো স্বয়ং আছি আমি।

উঃ, কতবড়ো চটাপট হাততালির জায়গা একবার ভেবে দেখো। আমি রাজী হলেম মুক্তকুস্তলা সাজতে, কেননা আমার গলার আওয়াজটা ছিল মিহি।

আমাদের দালানের পিছন দিকে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, তাকে বলা হত গোলাবাড়ি। সভ্যিকার ছেলেমামুষের পক্ষে সেই জায়গাটা ছিল ছুটির স্বর্গ। সেই গোলাবাড়ির একটা ধারে আমাদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘর, লোহার গরাদে দেওয়া; সেই গরাদের মধ্যে হাত গলিয়ে বস্তার ফাঁকের থেকে ডাল চাল কুড়িয়ে আনতুম। ইটের উন্ধন পেতে কাঠকোঠ জোগাড় করে চড়িয়ে দিতুম ছেলেমানুষী খিচুড়ি। তাতে না ছিল মুন, না ছিল দি, না ছিল কোনোপ্রকার মসলার বালাই। কোনোমতে আধসিদ্ধ হলে থেতে লেগে যেতুম। মনে হয় নি ভোজের মধ্যে নিন্দের কিছু ছিল। এই গোলাবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে গোটাকতক বাধারি জোগাড় করে হ. চ. হ., আমাদের বিখ্যাত নাট্যকার, নানা আয়তনের খবরের কাগজ জুড়ে জুড়ে একটা স্টেজ খাড়া করেছিলেন। স্টেজ শক্টা মনে করেই আমাদের বুক ফুলে উঠত। এই স্টেজে আমাকে সাজতে হবে মুক্তকুন্তলা। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু হতভাগিনী মুক্তকুন্তলার ছঃখের দশা কিছু কিছু মনে পড়ে। এইটুকু জানি, তিনি তলোয়ায় হাতে বীরপুক্ষেরে সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ঘোড়ায় চ'ড়ে। কিন্তু, ঘোড়াটা যে কার সাজবার কথা ছিল সে ঠিক মনে আনতে পারছি নে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বীরললনা যে

## মুক্তকুম্বলা

স্বদেশের জ্বন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বুকে যখন বর্শা (পাতকাঠি) বিদ্ধ হল, যথন মাটিতে তাঁর মুক্ত কুন্তল লুটিয়ে পড়ছে, রণছর্ধ পাশে এসে **कै** ज़िलन । वीत्राक्रना वललन, वीत्रवत्र, আমাকে এখন विनाय नार्थ. হয়তো স্বর্গে গিয়ে দেখা হবে। আহা, আবার হাততালির পালা। অভিনয়ের জোগাড়যন্ত্র মোটামূটি এক রকম হয়ে এসেছিল। হরিশ্চন্দ্র কোথা থেকে এনেছিলেন নানা রকমের পরচুলো গোঁফদাড়ি। বউদিদির হাতে পায়ে ধরে তুটো-একটা শাড়িও জোগাড় করেছিলুম। তাঁর কোটা থেকে সিঁতুর নিয়ে সিঁথেয় পরবার সময় কোনো ভাবনা মনে আসে নি। স্থলে যাবার সময় ভূলেছিলুম তার দাগ মুছতে। ছেলেদের মধ্যে মস্ত হাসি উঠেছিল। কিছুদিন আমার ক্লাসে মুখ দেখাবার জো রইল না। নাটকের অভিনয়ে সব চেয়ে ফল দেখা গেল এই হাসিতে। আর, বাকিটুকু হয়ে গেল একেবারে ফাঁকি। যেখানে আমাদের দেউজের বাথারি পোঁতা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় সেজদাদা কুস্তির আখড়া পত্তন করলেন। মুক্তকুন্তলার সব চেয়ে ত্বংখের দশা হল যুদ্ধক্তে নয়, এই কুস্তির আড়ায়। রণহুর্ধকে মিহি গলায় বলবার স্থযোগ পেলেন না, হে বীরবর, স্বর্গে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে। তার বদলে বলতে হল, সাড়ে নটা বাজল, স্কলের গাড়ি তৈরি। এর থেকেই বুঝবে, আমরা যথন ছেলেমাত্র্য ছিলেম সে ছিলেম থাঁটি ছেলেমান্তব।

'দাদা হব' ছিল বিষম শখ— তখন বয়স বারো হবে. कड़। इयु नि चक। স্টেজ বেঁধেছি ঘরের কোণে, वुक कृ निया करा करा হয়েছিল দাদার অভিনয়: কাঠের তরবারি মেরে দাড়ি-পরা বিপক্ষেরে বারে বারেই করেছিলুম জয়। আজ খদেছে মুখোশটা সে, আরেক লড়াই চারি পাশে— মারছি কিছু, অনেক খাচ্ছি মার। দিন চলেছে অবিরত. ভাব্না মনে জমছে কত--যোলো-আনা নয় সে অহংকার। দেখছে নতুন পালার দাদা হাত হুটো তার পড়ছে বাঁধা এ সংসারের হাজার গোলামিতে<sup>°</sup>। তবুও সব হয় নি ফাঁকি, তহবিলে রয় যা বাকি কাজ চলছে দিতে এবং নিতে।

#### গল্পসল্ল

সাঙ্গ হয়ে এল পালা, নাট্যশেষের দীপের মালা নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে— রঙিন ছবির দৃশ্য রেখা ঝাপ্সা চোখে যায় না দেখা, আলোর চেয়ে ধে য়া উঠছে জ'মে। সময় হয়ে এল এবার স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার, নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা-খাতা হাতে এখন বুঝি আসছে কানে কলম গুঁজি কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা। চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা কোনোমতেই চলবে না তো আর— অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে পডবে ধরা শেষ গণিতে জিত হয়েছে কিংবা হল হার।

# ইচুরের ভোজ

ছেলেরা বললে, ভারি অভায়, আমরা নতুন পণ্ডিতের কাছে কিছুতেই পড়ব না।

নতুন পণ্ডিত-মশায় যিনি আসছেন তাঁর নাম কালীকুমার ভর্কালঙ্কার।

ছুটির পরে ছেলেরা রেলগাড়িতে যে যার বাড়ি থেকে ফিরে আসছে ইস্কুলে। ওদের মধ্যে একজন রসিক ছেলে কালো কুমড়োর বলিদান বলে একটা ছড়া বানিয়েছে, সেইটে সকলে মিলে চীংকার শব্দে আওড়াছেছ। এমন সময় আড়খোলা ইস্টেশন থেকে গাড়িতে উঠলেন একজন বুড়ো ভদ্রলোক। সঙ্গে আছে তাঁর কাঁথায় মোড়া বিছানা। স্থাকড়া দিয়ে মুখ বন্ধ করা ছ-ভিনটে হাঁড়ি, একটা টিনের ট্রাঙ্ক, আর কিছু পুঁটুলি। একটা ষণ্ডা-গোছের ছেলে, তাকে ডাকে সবাই বিচকুন ব'লে, সে চেঁচিয়ে উঠল— এখানে জায়গা হবে না বুড়া, যাও হুসরা গাড়িতে।

বুড়ো বললেন, বড়ো ভিড়, কোথাও জায়গা নেই, আমি এই কোণটুকুতে থাকব, ভোমাদের কোনো অন্ধবিধা হবে না। ব'লে ওদের বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে নিজে এক কোণে মেঝের উপর বিছানা পেতে বসলেন।

ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা ভোমরা কোথা যাচছ, কী করতে।
বিচকুন বলে উঠল, আদ্ধ করতে।
বুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন, কার আদ্ধ ?
উত্তরে শুনলেন, কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কার।
ছেলেগুলো সব মুর করে চেঁচিয়ে উঠল—

#### গল্পসন্ত

# কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কা

দেখিয়ে দেব লবোডঙ্কা।

আসানসোলে গাড়ি এসে থামল, বুড়ো মানুষটি নেবে গেলেন, সেখানে স্নান করে নেবেন। স্নান সেরে গাড়িতে ফিরতেই বিচকুন বললে, এ গাড়িতে থাকবেন না মশায়!

কেন বলো তো।

ভারি ইত্নরের উৎপাত।

ইছরের ? সে কী কথা!

দেখন-না আপনার ঐ হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে কী কাও করেছিল।

ভদ্রলোক দেখলেন তাঁর যে হাঁড়িতে কদমা ছিল সে হাঁড়ি ফাঁকা, আর যেটাতে ছিল খইচুর তার একটা দানাও বাকি নেই।

বিচকুন বললে, আর আপনার স্থাকড়াতে কী একটা বাঁধা ছিল সেটা হুদ্ধ নিয়ে দৌড দিয়েছে :

সেটাতে ছিল ওঁর বাগানের গুটি-পাঁচেক পাকা আম।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, আহা, ইতুরের অত্যস্ত ক্ষিদে পেয়েছে দেখছি।

বিচকুন বললে, না না, ও জাতটাই ওরকম, ক্ষিদে না পেলেও খায়।

ছেলেগুলো চীংকার করে হেলে উঠল; বললে, হাঁ মশায়, আরো থাকলে আরো থেত।

ভদ্রলোক বললেন, ভূল হয়েছে, গাড়িতে এত ইছর একসঙ্গে যাবে জানলে আরো কিছু আনতুম।

এত উৎপাতেও বুড়ো রাগ করলে না দেখে ছেলেরা দমে গেল— রাগলে মজা হত।

## ইছরের ভোজ

বর্ধমানে এসে গাড়ি থামল। ঘন্টাখানেক থামবে। অন্য লাইনে গাড়ি বদল করতে হবে। ভদ্রলোকটি বললেন, বাবা, এবারে তোমাদের কষ্ট দেব না, অন্য কামরায় জায়গা হবে।

না না, সে হবে না, আমাদের গাড়িতেই উঠতে হবে। আপনার পুঁটুলিতে যদি কিছু বাকি থাকে আমরা সবাই মিলে পাহারা দেব, কিছুই নষ্ট হবে না।

ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা বাবা, তোমরা গাড়িতে ওঠো, আমি আসছি। ছেলেরা তো উঠল গাড়িতে। একটু বাদেই মিঠাইওয়ালার ঠেলাগাড়ি ওদের কামরার সামনে এসে দাঁডালো, সেইসঙ্গে ভদ্রলোক।

এক-এক ঠোঙা এক-একজনের হাতে দিয়ে বললেন, এবারে ইত্রের ভোজে অনটন হবে না। ছেলেগুলো হুর্রে ব'লে লাফালাফি করতে লাগল। আমের ঝুড়ি নিয়ে আমওয়ালাও এল— ভোজে আমও বাদ গেল না।

ছেলেরা তাঁকে বললে, আপনি কী করতে কোথায় যাচ্ছেন বলুন।
তিনি বললেন, আমি কাছ থ'জতে চলেছি, যেখানে কাছ পাব সেং

ভিনি বললেন, আমি কাজ খুঁজতে চলেছি, যেখানে কাজ পাব সেখানেই নেবে পড়ব।

ওরা জিজ্ঞাসা করলে, কী কাজ আপনি করেন ?

তিনি বললেন, আমি টুলো পণ্ডিত, সংস্কৃত পড়াই।

ওরা সবাই হাততালি দিয়ে উঠল; বললে, তা হলে আমাদের ইস্কুলে আম্বন।

তোমাদের কর্তারা আমাকে রাখবেন কেন ?

রাখতেই হবে। কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কাকে আমরা পাড়ায় ঢুকতেই দেব না।

#### গল্পন্ত

মুশকিলে ফেললে দেখছি! যদি সেক্রেটারিবাবু আমাকে পছন্দ না করেন ?

পছন্দ করতেই হবে— না করলে আমরা সবাই ইস্কুল ছেড়ে চলে যাব। আচ্ছা বাবা, তোমরা আমাকে তবে নিয়ে চলো।

গাড়ি:এসে পৌছল দেশন। সেখানে স্বয়ং সেক্রেটারিবাবু উপস্থিত। বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে বললেন, আস্থন, আস্থন তর্কালন্ধার মশায়! আপনার বাসা প্রস্তুত আছে।

ব'লে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

\* #

ওকালতি ব্যবসায়ে ক্রমশই তার জমেছিল একদিন মস্ত পদার। ভাগাটা ঘাটে ঘাটে কী করিয়া শেষে একদা জজের পদে ঠেকেছিল এসে। সদাই বাড়িতে তার মহা ধুমধাম, মুখে মুখে চারি দিকে রটে গেছে নাম। আজ সে তো কালীনাথ, আগে ছিল কেলে— কাউকে ফাঁসিতে দেয় কাউকে বা জেলে। ক্লাসে ছিল একদিন একেবারে নিচু, মাস্টার বলতেন হবে নাকো কিছু। সব চেয়ে বোকারাম, সব চেয়ে হাঁদা---তুষ্টুমি বুদ্ধিটা ছিল তার সাধা! ক্লাসে ছিল বিখ্যাত তারি দৃষ্টান্ত, সেই ইতিহাস তার সকলেই জানত। একদিন দেখা গেল ছুটির বিকালে ফলে ভরা আম গাছে একা বসি ডালে কামড লাগাতেছিল পাকা পাকা আমে---ডাক পাড়ে মাস্টার, কিছুতে না নামে। আম পেডে খেতে তোরে করেছি বারণ, সে কথা শুনিস নে যে বল কী কারণ!

### গল্পসন্ত

কালু বলে, পেড়ে আমি খাই নে তো তাই, ডালে ব'সে ব'সে ফল ক'ষে কামড়াই।
মাস্টার বলে তারে, আয় তুই নাবি— .
যত ফল খেয়েছিস তত চড় খাবি!
কালু বলে, পালিয়াছি গুরুর আদেশ
এই শাস্তিই যদি হয় তার শেষ,
তা হলে তো ভালো নয় পড়াশুনা করা—
গুরুর বচন শুনে চড় খেয়ে মরা।

## রচনাকাল

এই গ্রন্থের শেষ ঘুইটি রচনা, কাহিনী ও কবিতা, ১৩৭২ অগ্রহায়ণের নৃতন সংস্করণে প্রথম গ্রন্থকুক্ত হয়। গল্লটি রচনার সমকালে পৌজী নন্দিনী দেবীর নামে বন্ধকন্দ্রী পত্রে (আষাঢ় ১৩৪৬। পৃ. ৪৫০-৫১) প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত পাঠ রবীক্রসদনের পাঙ্লিপি-অন্থসারী। শান্তিনিকেতন রবীক্রসদনে সংরক্ষিত প্রতিলিপি হইতে কবিতাটি রচনার স্থানকাল জানা যায়: উদয়ন। ১০ মার্চ ১৯৪১, বিকাল।

#### গ্রম্বের অন্যান্ত রচনা---

শেষ পারানির থেয়ায় তুমি: ১২ মার্চ ১৯৪১

আমারে পডেছে আজ ডাক: ৮ মার্চ ১৯৪০

বিজ্ঞানী: ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

পাঁচটা না বাজতেই: ১ মার্চ ১৯৪১

রাজার বাড়ি: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে: ২ মার্চ ১৯৪১

বডো থবর: ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

পালের দঙ্গে দাঁড়ের বুঝি: জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

চণ্ডী: ১০ মার্চ ১৯৪১

যেমন পাজি তেমনি বোকা: ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪٠

রাজরানী: ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

আসিল দিয়াড়ি হাতে: ৩ মার্চ ১৯৪১

মুনশী: ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

ভীষণ লড়াই তার : ৮ মার্চ ১৯৪১

ম্যাজিসিয়ান: ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

যেটা যা হয়েই থাকে: ১১ মার্চ ১৯৪১

পরী: ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

ষেটা ভোমায় লুকিয়ে-জানা : ১১ মার্চ ১৯৪১

#### গল্পসল্ল

আরো-সভ্য: ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

আমি যথন ছোটে। ছিলুম: ২ মার্চ ১৯৪১

ম্যানেজারবাবু: ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

তুমি ভাব', এই-যে বোঁটা : ৩ ডিদেম্বর ১৯৪০

বাচম্পতি: ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

যার যত নাম আছে: ১ মার্চ ১৯৪১

পান্নালাল: ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

मार्षि (थटक गए। इय : ১১ मार्চ ১৯৪১

**ठन्म**नी : २ मार्চ ১৯৪১

দিন-খাটুনির শেষে: ১০ মার্চ ১৯৪১

ধ্বংদ: ৬ মার্চ ১৯৪১

মাহ্র স্বার বড়ো: ৫ মার্চ ১৯৪১

ভালোমাত্র : ৭ মার্চ ১৯৪১

্মণিরাম সত্যই স্থায়না : ২০ জানুয়ারি ১৯৪১

মুক্তক্স্তলা: ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

'দাদা হব' ছিল বিষম শথ: ১২ মার্চ ১৯৪১

5092

বর্তমান মুদ্রণে নিম্নলিখিত পাঠগুলি রবীক্ষভবনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি অসুযায়ী সংশোধন করা হইল :—

| পৃ. | るシ | ছত্ত | ۵  | জোগান দিতে      |
|-----|----|------|----|-----------------|
| পৃ. | ৬৬ | ছত্ত | ٩  | অপর পক্ষ        |
| পৃ. | ৮৭ | ছত্ত | 75 | সেইদিন সকালেই   |
| পৃ. | 69 | ছত্ত | ¢  | ভোরবেলা জানালায |